## বিচিত্ৰ কথা

# विठिश कथा

## গ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীশুরু লাইব্রেরী ২০৪ কর্মওয়ালিস স্থীট কলিকাতা একাপক

ত্রীভূবনমোহন মন্ত্রদার

ত্রীভূবনমোহন মন্ত্রদার

ত্রীভাক্ক লাইত্রেরী

২০৪ কর্নপ্রালিস স্ত্রীট
ক্লিকাতা

ভাব্র ১৩৪৮

মূল্য আড়াই টাকা

শিনিরঞ্জন প্রেস ২ং মোহমবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীদৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মৃদ্রিত

## শ্রীযুক্ত অশোক চটোপাখ্যায়

স্থদ্ধরেষু

#### মুখবন্ধ

'বিচিত্র কথা' নাম দিয়া যে কয়টি প্রবন্ধ, সাময়িক পত্রিকা হইতে ক্লিয়া এই গ্রন্থে সয়িবিষ্ট করা হইল, সেগুলির অধিকাংশই নানা সমস্থামূলক, এবং অপর ত্বই একটি জয়না ও কয়নামূলক হইলেও, একই সাহিত্যিক মনের সাহিত্যিক চিস্তা সেগুলির মধ্যে নানা আকারে ব্যক্ত হইয়াছে। অতি-আধুনিক বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা ইহাতে আছে তাহার প্রসন্ধ সাময়িক হইলেও আমি অনেক স্থলে সাহিত্যের মূল-নীতি ও আদর্শের আলোচনাও করিয়াছি; এজন্ম এ গ্রন্থ এক অর্থে সাহিত্য-সমালোচনা-মূলকও বটে। 'সংবাদপত্র ও সাহিত্যের, 'পুঁথির প্রতাপ', 'অতি-আধুনিক প্রতিভা' ও 'সাহিত্যের শিরঃগীড়া'—এই প্রবন্ধগুলিতে মুখ্যত সাহিত্যের আলোচনাই আছে।

'অতি-পুরাতন কথা' নামে যে স্থানীর্ঘ প্রবন্ধ গ্রন্থের আরম্ভেই স্থান পাইয়াছে, তাহাতে আমারই সাহিত্যিক ভাব-জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছি; সেই হিসাবে ইহা কাহিনীর মতই পাঠ্য। তৎসত্থেও আমি এই রচনাটিতে আর একটি কথা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা এই যে, জীবনের গৃঢ়তর অর্থ জীবনের মধ্যেই নিহিত আছে, মাছ্মের প্রবৃদ্ধ জীবন-চেতনায় তাহা যেমন ধরা পড়ে, তেমন আর কোথাও নহে; কেবল সাহিত্যেই তাহাকে কতক পরিমাণে—অপরোক্ষ নয়—পরোক্ষ করা যায়। এই প্রবন্ধ, জীবনের সহিত আমারই সেই সাহিত্যিক সাক্ষাৎকারের যেন একটি Testament, বা সাক্ষীর সাক্ষ্য। গ্রন্থের অন্তর্জ আমার নিজের কথা যেখানে যেটুকু আছে, তাহাও আত্মপ্রচার নয়—সাহিত্যিক আত্মনিবেদন হিসাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

'রবীক্স-প্রসঙ্গ' নামক লেখাটিতে আমি যে সকল প্রশ্নের উত্থাপন, ও্ যে ভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছি, সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। যেহেতু ঐ সকল প্রশ্নের মূলে আছে ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতামত, অথচ দ ভাহাতে তথ্য বা তত্ত্বের মর্যাদা-রক্ষা হয় নাই, অতএব—প্রশ্নগুর্কিশ গুরুতর বলিয়া—আমি তাহাদের প্রতিবাদমূলক আলোচনা এই গ্রন্থের অস্তর্ভুক্ত করিলাম। রবীক্রনাথ বলিয়াই তাঁহার তুচ্ছত্ম মতামতেরও মূল্য অল্ল নহে, এজন্ম আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মত আমি দ তাঁহারও সেইরূপ উক্তির প্রতিবাদ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই।

'আধুনিক প্রতিভা' শীর্ষক প্রবন্ধটি এ সময়ে আবার প্রচার না করিলে ভাল হইত; কিন্তু অতি-আধুনিক বাংলাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতির কারণ-নির্ণয়ে ভবিশ্বতে কাজে লাগিতে পারে—অস্তত সে বিষয়ে, একালের একজন সেই স্রোভের বাহিরে বা বিরুদ্ধ মুথে দাঁড়াইয়া কি চিস্তা করিয়াছিল, তাহা প্রচার থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া, আমি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্তেও তাহাকে গ্রন্থমধ্যে স্থান দিয়াছি; যাঁহাদের অপ্রিয় বোধ হইবে, তাঁহারা যেন এগুলিকে বিচিত্র-কথা বলিয়াই মনে করেন।

নীলক্ষেত, রমনা। ঢাকা, ১৩ই ভাস্ত, ১৩৪৮ i

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

### 7ु हो

| অতি পুরাতন কথা             | •••    | >     |
|----------------------------|--------|-------|
| ু<br>পুঁ থির প্রতাপ        | •••    | 705   |
| সংবাদপত্র ও সাহিত্য        | •••    | 98    |
| সাহিত্যের শিরঃপীড়া        |        | 50    |
| জাতীয় জীবন-সঙ্কটে         | •••    | > 0.8 |
| বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম  | •. • • | >> 9  |
| স্ত্যেন্ত্ৰনাথ-স্থারণে     |        | 208   |
| কাব্যে আধুনিকতা            | • • •  | >0-   |
| অতি-আধুনিক প্রতি <b>ভা</b> | :      | 290   |
| तवीन्द्र-श्रम%             | •••    | 8 < < |
| বিচিত্ৰ কথা                |        | ₹8•   |
|                            |        |       |

## অতি-পুরাতন কথা

অনেকদিন যাবৎ একটি কথা মনের ভিতরে উকি দিতেছে। কথাটি কি, তাহা আগেভাগে না বঁলাই ভাল; বলিবার উপায়ও নাই, কারণ এ পর্য্যস্ত আমি তাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই; সেই জন্ম আজ কথার কাঁদ পাতিয়া বসিয়াছি।

কথাটা আর যাহাই হউক, ইতিহাস বিজ্ঞান বা অর্থনীতি ঘটিত ন্য-ভ্মিও নয়, ভূমাও নয়। তাই আজিকার এই অতি-প্রবল প্রগতির যুগে কথাটা বলিতে বড়ই সঙ্গোচ বোধ করিতেছি।

কিন্তু কথাটা আদৌ নৃতন নহে, বরং বড় পুরাতন—উত্থাপন মাত্রেই আপনারা বক্তার প্রতি কপাপরবশ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজিকার দিনে, এই বিংশ শতান্ধীর প্রায় মধ্যভাগে, মান্নুষের মন যে এত 'প্রিমিটিভ' হইতে পারে, তাহা দেখিয়া আপনারা অনেকেই বিশ্বিত হইবেন। যে প্রশ্ন বা সমস্তাকে মান্নুষ এতদিনে চিত্তপ্রকর্ধ-রূপ সম্মার্জনীর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কৃত করিয়াছে—সাবালক হইয়া ভূত ভগবান প্রভৃতির শান্তি করিয়াছে, সেই প্রশ্ন আজও কাহারও চিত্তে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পায়, ইহা ভাবিয়া "মহাজন: স্মেরমুথো ভবিয়্যতি"—স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু প্রাণ যে অবুঝ, তাহাকে নিবারণ করা হুরহ। জানি সব, তবু জন্মগত ব্যাধির হাত হইতে নিস্তার নাই। যে প্রবৃত্তি অস্থিমজ্জা-গত, দেই প্রবৃত্তিই প্রভূ; প্রবৃত্তি সকলের এক নয়। প্রবৃত্তির বশেই মামুষ যত রকম কর্মভোগ করে। প্রবৃত্তি বহুরূপী, তাই মামুষ্রের অভিজ্ঞতাও বহুরপ। আমি আমার অভিজ্ঞতার কথাই বলিব— থত বড় পণ্ডিত হউন, অভিজ্ঞতালৰ জ্ঞানই মাহুষের স্বকীয়; যত বড় তত্ব-কথাই হউক. কোনটাই আত্ম-নিরপেক্ষ নয়। আমার কথা আমারই, তবু পরকে বলিতে চাই কেন ? না বলিতে পারিলে অস্বন্তি হয়-যাহার বেশি কথা বলে, ভাহাদেরই এই দশা। তবে মনকে চোথ ঠারিবার যুক্তির অভাব নাই। আমার যুক্তিও আছে। আমার মনে হয়, যে প্রবুত্তি সার্বজনীন, যাহার হাত হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই, তাহারই তাডনায় জীবনের যে অভিজ্ঞতা আমার ঘটিয়াছে, স্থলভাবে সকলেরই তাহা ঘটে ও ঘটিবে। দেই স্থল দিকটা সকলেরই সমান। আমি সকলের সঙ্গে সেই সমভূমিতে অবস্থান করিতেছি। অতএব আমার মধ্যে সেই সামান্ত অভিজ্ঞতা হইতে যে বিশেষ ভাবনার উদ্ভব হইয়াছে. তাহা ব্যক্তিগত হইলেও, সহামুভূতিযোগে সকলেরই বোধগ্মা। ইহা তো অতিশয় সহজ কথা-এমনই করিয়া ব্যক্তি-সমবায়ে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সমাত্মভৃতি বা বোধ-দামান্তের উপরে যে আলাপ নির্ভর করে তাহার বিষয় পুরাতন হইয়া গিয়াছে-এমন কি, সেই সকল ভাবনাকে তুই চারিটি স্ত্ররূপে বাঁধিয়া দেওয়াও হইয়াছে; তথ্যের অস্ত নাই, কিন্তু তত্ত্ব আর কয়টি? আমার কথাও নতন নয়, অতিশয় পুরাতন, এবং পুরাতন বলিয়াই স্বজাতি মানবসমাজে তাহার আলোচনা করিতে বদিয়াছি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জালিকায়ন্ত্রে পরিক্রত

হইয়া তাহাতে একটু নৃতন রং ধরিয়াছে মাত্র; সেই নৃতন রঙের সাহায়ে পুরাতন হয়তো একটু চিত্তাকর্ষক হইবে, পুরাতনের প্রতি নৃতন করিয়া দৃষ্ট পড়িবে—এই মাত্র ভ্রস। ।

ু আজিকার দিনে, মামুষের মনে—শিক্ষিত, অর্থাৎ চতুর মামুষের মনে—জীবনের একমাত্র সভ্য দাঁড়াইয়াছে, 'good living'। আর যাহা কিছু মতবাদ বা তত্ত্বাদ—হয় তাহারই সৌকর্যার্থে, নয় উদ্বত্ত মনন-শক্তির তুপ্তি-সাধনার্থে। কিন্তু প্রবৃত্তির প্রকারভেদে, অথবা তদমুরূপ শক্তির অভাবে, মামুষের অভিজ্ঞতা যথন বিপরীত পথে আরুষ্ট হয়, মাত্রুষ যথন good living-এ সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া noliving-এর দিকে ঝুঁ কিয়া পড়ে, কিংবা গোড়া হইতেই good, bad যত প্রকার living আছে, তাহাকে নির্ফিকারভাবে ভোগ করিয়া, অথবা কেবলমাত্র কৌতৃহল সহকারে দূর হইতে দর্শন করিয়াই চরিতার্থ হয়, তথন অবস্থাভেদে ব্যক্তিবিশেষের সন্মুথে যে প্রশ্ন উদিত হয়, এবং ভাবুক চিন্তাশীল হইলে তাহার সমাধানে যে শক্তি নিয়োজিত হয়, তাহা নিকল হইতে পারে; তথাপি তাহার সিদ্ধান্ত মাহুযের প্রতিভারই পরিচয় দেয়। সে সকল সিদ্ধান্ত good living-সংহিতার মত খুব ধ্রুব বা কার্য্যকরী শিদ্ধান্ত নয় বটে, কিন্তু সেই জ্বল্ল তাহার মূল্য কম নহে। আমার যে ক্থাটি বলি বলি করিয়াও এখনও বলিতে পারিলাম না, দে কথা আমার মুথে থুব বড় ভুনাইতে না পারে, কিন্তু সেই ধরনের কথাই মাহুষের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার প্রেরণা হইয়াছে—জগংময়, যুগ-যুগাস্তময় মাহুষ দেই কথাই কতরূপে ভাবিয়াছে; স্বপ্লে-জাগরণে, আশায়-নিরাশায়, জয়ে-পরাজয়ে, হর্ষে-বেদনায় মাত্র্য নিজ জীবনের অভিজ্ঞতায় তাহারই ভাষ্য রচনা করিয়াছে। আমিও মাতুষ, তাই আমিও আমার মতে একটু ভাবিয়াছি।

সে কথা কি? আমিও নিজকে তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কারণ ভাবনাটা এখনও কথার রূপে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—প্রাণের ভিতরে বসিয়া যিনি প্ররোচনা করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি—"দে কথা এখনও নহে, কহিলা স্থন্দরী"। অতএব অপেক্ষা করিতে হইবে, হয়তো জবাব মিলিবে, নয়তো শেষ পর্যান্ত হাহাকারেই সকল প্রশ্ন অন্তর্জান করিবে। ইতিমধ্যে good living-সংহিতার প্রবক্তা যাহা বলিতেছেন, তাহাই শুনিতেছি ও বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। তিনি যে নব জীবন-বেদ উদ্ধার করিয়াছেন, প্রলয়পয়োধিমগ্ন এই পৃথিবীকে যে দংষ্টার সাহায্যে উদ্ধার করিবার কৌশল জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে মাতুষকে বরাহধর্মী হইতে হয়—আমার প্রশ্ন নিতান্তই হাত্রকর হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি, আচার্য্যকল মহাপুরুষ না হইলেও, আমি মামুষ; আমি জীবনপথে অনেক দূর আসিয়াছি; মামুষের বলবৃদ্ধির আফালন, তাহার হাসি-কালা, বিত্ত ও পাণ্ডিত্যের দম্ভ—ও তাহার পরিণাম লক্ষ্য করিয়াছি। দিনের পর দিন, পলে পলে, তিলে তিলে, দেহ মনের সর্বপ্রকার নিপীড়নে মন্তিম্ব ও হৃদপিত্তের যত প্রকার অবস্থা হইতে পারে—জরা ও মৃত্যুর চুল্লজ্যু শাসন, রোগ-শোকের নিরবচ্ছিন্ন দাহন-সকলই নির্ফিকার ও নিরুপায় ভাবে সহ করিয়াছি: দিনের আলোকেই ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে অবশে ধরা দিয়াছি. নিশীথের **অন্ধ**কারে ইন্দ্রিয়াভীতের স্বপ্ন-বিভীষিকা ভোগ করিয়াছি। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শনের অনেক কথাই শুনিয়াছি—শুনিয়া বিষুঢ়ের মত অবস্থান করিয়াছি, ইন্দ্রজাল বা বিভীষিকা নিরন্ত হয় নাই। কেবল প্রশ্নই জাগিয়াছে, এক উত্তর হইতে আর এক উত্তরে ঠেকিয়াছি, কথার কারিগরিতে মুগ্ধ হইয়াছি, প্রশ্নের ইতি হয় নাই। প্রাচীনকালের

মহামনীয়ী ঋষির বাণী 'বৈরাণ্যমেবাভয়ম্' বার বার কানের কাছে আদিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কখনও শ্রাদ্ধা করিতে পারি নাই; আধুনিক ভক্রাচার্য্যগণের সঞ্জীবন-মন্ত্রও শুনিতেছি—সেই দেহাত্মবাদের বংশীধ্বনি রারু বার প্রলুক্ক করিলেও অভিসাবে প্রবৃত্তি হয় নাই। এক দিকে জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করিতে আত্মাই যেমন কুন্তিত হইয়াছে, তেমনই, অপর দিকে মর্ত্ত্যের অসীম ঐশ্বর্য্য অতিশয় বাস্তব মনে হইলেও 'ততঃ কিম্' ভাবিয়া প্রাণ তাহাতে মৃশ্ধ হয় নাই। জীবনকে আদে অস্বীকার করিলে তাহার আর কোনও অর্থই থাকে না, সকল প্রশ্নই অবাস্তর হইয়া পড়ে; আত্মাকে অস্বীকার করিলে একটা গোঁজামিল-দেওয়া অর্থ হয় বটে, কিন্তু সদর্থ হয় না। প্রাণকে বুঝাই কিনে ?

প্রশ্ন সমাধানের এই তৃই দিক মাত্র আছে—তৃতীয় কোনও তত্ত্বাদ নাই। এক দিকে মায়াবাদী নাস্তিক, অপর দিকে ভোগবাদী চার্কাক। মায়াবাদীর দিন গিয়াছে, চার্কাক আজিও আছে এবং জয়ী হইয়াছে। সেই চার্কাক-নীতি—good living-এর প্রণালী—আরও পাকা হইয়াছে। কিন্তু মায়াবাদী নির্কোধের দল প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিয়া ঋণ মেলা ভার হইয়াছে—ঘুতপানের উপায় আর সহজ নহে। তথাপি যেহেতৃ ঘুতপান সকলকেই করিতে ইইবে, তাই আজ পৃথিবীময় শৃগাল-সারমেয়গণ গগনভেদী কোলাহল তুলিয়াছে। এ কোলাহলের নিবৃত্তি নাই, ইহার একমাত্র পরিণাম এক জগৎবাপী নরমেধ-যক্তঃ, মহাকাল ব্যাসময়ে তাহার অফুষ্ঠান করিবে।

· কিন্তু আমার উপায় কি ? আমি মায়াবাদীও নই, চার্ব্বাকপ্রস্তীও
নই ; জগৎ ও জীবনের বাহিরে কোন সত্যের আশ্বাস আমার নাই ;
অথচ আধুনিক বৃহস্পতি মহামৃনি চার্ব্বাকের বিশুদ্ধ কাম-বৃদ্ধির

ভোগবাদেও আন্থা স্থাপন করিতে পারি না। তাহার কারণ, মাতুষের দেহাভিমানকেই আমি মানবীয় সত্তার স্বটুকু বলিয়া বিশ্বাস করিতে অক্ষ-ভিতর হইতে আর একটা কি 'থবরদার' বলিয়া উঠে, বাক্য ও তর্কের গোঁজামিল দিয়া তাহাকে থামাইয়া রাখা আমার পক্ষে তুম্কর। চার্কাকপন্থীর আত্মপ্রদাদ কি কারণে সম্ভব তাহাও জানি, সে আত্ম-প্রসাদের মূলে আছে একপ্রকার মত্ততা—নিরন্তর good living-এর স্থান্বেষণে নিজকে ব্যাপৃত রাখার মত তীব্র স্থরার উন্নাদনা যাহার রক্তে নাই, তাহার পক্ষে ওই ভোগবাদ নিফল। আবার মানবের ইতিহাস যতথানি শ্বরণ করিতে পারি—কালস্রোতে আমারই মত কোটি কোটি মানবসন্তানের উত্থান-নিমজ্জনের যে চিত্রাবলী মনশ্চকে ভাসিয়া উঠে, এবং আমারই চারিপাশে, কাল ও আজিকার ব্যবধানে, মুমুম্বাচরিত্র ও মানব-ভাগ্য যে নিদারুণ নিক্ষলতার রঙে কালো হইয়া উঠিতে দেখি, তাহাতে জীবনের কোনও অর্থ বুদ্ধিগোচর হয় না; এবং যাহার কোনও আধিভৌতিক প্রতিষ্ঠা নাই, তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ আদৌ মন:পুত হয় না। তখন মায়াবাদ-বিজোহী মনও মহাশুন্তের ঘোর নৈরাখে অভিভূত হয়, আমার পরম আন্তিক্যলোভী প্রাণকেও নান্ডিকোর দিকে ঠেলিয়া দেয়।

তথন ষে ভাবনার উদয় হয়—দেই ভাবনা হইতে জীবনের যে একটা নৃতন অর্থসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগে, আমার কথার মূলে আছে সেই প্রবৃত্তি। অর্থ করিবার মত স্পর্কা আমার নাই, কিন্তু প্রবৃত্তি আছে এবং তাহা অনিবার্যা। জীবনের দিক দিয়াই জীবনের ব্যাথ্যা যাহা এ পর্যান্ত হইয়াছে, তাহাতে আদি সমস্তার পূরণ হয় নাই—জটিলতা বাড়িয়াছে মাত্র। স্বীকার করিতে হইবে—এ সমস্তার সম্যুক সমাধান

হয় নাই, হয়তো তাহা সম্ভব নয়। গত কয় শতান্দীর ইতিহাসে প্রাচ্য-জাতির ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-বৃদ্ধি শুন্তিত হইয়া আছে। দেহ ও আত্মা, এই চুইয়ের সংগ্রামে এককালে তাহারা বে আধ্যাত্মিকতার বিরাম-তুন্দুভি তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহা বহুদিন হাত হইতে থসিয়া গিয়াছে মনের অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া তাহারা বে নিজ্ঞমণ-পথ আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহাও পরলোক নামক এক ছায়াপুরীর বহির্ঘারে শেষ হইয়াছে—জাগর-লোক হইতে স্বপ্নলোকে, আলোক হইতে অন্ধকারে প্রস্থান করিয়া যাহারা ভব-ভয় হইতে মুক্ত হইতে চাহিয়াছিল, তাহাদের প্রাণমন বিকল হইয়াছিল মাত্র, আলোক-অন্ধকারের ছন্দ উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্যের মামুষ অতি সহজেই এই পন্থা পরিত্যাগ করিল—ঠিক উন্টা পথে, অন্তর্লোক হইতে বহির্লোকে যাত্রা করিয়া তাহারা প্রথর দিবালোকেই জীবনের সীমা সন্ধান করিয়াছিল। আজ দেই **শীমা তাহার দ**ষ্টিগোচর হইয়াছে, বহি:প্রকৃতির বিরাটত্ব তাহাকে অভিভূত করিয়াছে—তাহাতে তাহার জ্ঞানাভিমানের দম্ভ চরিতার্থ হইয়াছে, মানুষের মনুষ্যত্ব অতিশয় ক্ষুদ্র তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। এক দিকে দেহকে উপেক্ষা করিয়া আত্মার পক্ষাঘাত, আর এক দিকে আত্মাকে অস্বীকার করিয়া 'দেহের অপঘাত। মানুষের ইতিহাসে এ পর্যান্ত তাহার যে নিয়তি পরিক্ষুট হইয়াছে, তাহাতে জীবনকে, তথা জগংকে, মানুষের পক্ষে, শ্রদ্ধা করিবার কি আছে ?

আমি জানি, মাস্কবের ক্ষুন্নিবৃত্তির যে উপায় আজ উদ্ভাবিত ইইতেছে,

্তাহাতে সেই ক্ষুণা বিক্বত ইইবে মাত্র, কথনও মিটিবে না; বরং ক্ষ্ণার
যে বস্তকে চূড়াস্ত বলিয়া স্থির করা ইইয়াছে, অন্নকেই যে ব্রহ্ম নামে
প্রতিষ্ঠিত করিয়া মান্ধবের বুকের উপরে যে বেদীনির্মাণ ইইতেছে,

তাহাতে মহুয়াত্বের খাসরোধ অনিবার্য। অন্ধ-ব্রন্ধের—good living-এর-মন্ত্রদ্র ঋষি থাহারা তাঁহাদের মতে, গাছ-পাণর, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়-জল প্রভৃতির যে নিয়তি, মাতুষেরও তাহাই—মাতুষের মধ্যে তাহা চেতনাযুক্ত হইয়াছে মাত্র। এই চেতনাও জড়ধর্ম, তদতিবিক্ত কিছু নহে। যে নিয়তিনিয়মে গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরিতেছে, শীতাতপের ছন্দ্র চলিয়াছে, অণু মহাকায় হইতেছে—মাহুষের চিৎ-সত্তাও তাহারই একটা বিবর্ত-বিলাদ মাত্র। জন্মমৃত্যুর শাদন-মৃক্ত ক্ষয়োদয়রহিত কোনও পৃথক সত্তা নাই—দে একটা অভিমান, একটা ব্যাধি ভিন্ন আর কিছুই নয়। অতএব, "আত্মানং বিদ্ধি" অর্থে নিজকে সেই জড়শক্তিরই একটা কুদ্র বিকাশযন্ত্র-রূপে জানিয়া লও; দেহ ছাড়া আর কিছুই নাই; মন ও বৃদ্ধি এই দেহ হইতেই উৎপন্ন একটা স্ক্ষতর পদার্থ। বৃদ্ধিরও ক্রমাভি-ব্যক্তি আছে—আজ এই বিংশ শতানীর চতুর্থ দশকে সেই বুদ্ধিমান যন্ত্রটি কতথানি উন্নত হইয়াছে তাহারই নিদর্শন—good living-এর অতি-সুশা নিশ্ছিদ্র বার্হস্পতা নীতি। সেই চিং-যন্ত জীবনের যে ব্যাখা করিয়াছে, তাহা অতিশয় 'অথেণ্টিক', কারণ তাহার মূলে দেহবিজ্ঞান ছাড়া আর কোনও বিজ্ঞান নাই--দেহই দেহের ধর্ম আবিষ্কার করিয়াছে, আত্মার কুপরামর্শ তাহাতে নাই। ইতিমধ্যে মাহুষের ইতিহাদে যে এক মহামন্বস্তর আদন্ন হইয়া উঠিয়াছে, বুদ্ধিজীবীর তাহাতে জ্রম্পে নাই। কারণ, জড়শক্তির বিনাশ নাই, অভিব্যক্তির শেষ নাই, ধ্বংস নবস্ঞ্টিরই স্চনা মাত্র। সকলেই মরিবে, মৃত্যুর জন্ম ছঃথ নাই, কেবল জীবদশায় সেই জড়শক্তির অবমাননা না হয়। মৃত্যুভয় নাই-একমাত্র ভয়, পাছে ভোগ না করিয়া মরিতে হয়-यावब्दीत्वर स्वरं जीतर ।

বুঝিলাম-সবই বুঝি, কারণ বুদ্ধি আমারও কিছু আছে: বুঝি যে.. জীবনের বাহিরে জীবনের কোনও অর্থ নাই, বাঁচিয়া থাকার মত সৌভাগ্য আর নাই। তাই এখন বাঁচাটাই যেমন তুরুহ হইয়াছে. তেমনই 'আপ্না-বাঁচা'-র তাগিদও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কোন দিকে চাহিও না—আপনাকে বাঁচাও। জাতিহিদাবে অপর জাতিকে কবলিত কর, সমাজ বা সম্প্রদায়হিসাবে অন্ত সমাজ বা সম্প্রদায়ের ধ্বংস্পাধনে মন দাও, পরিবারহিসাবে আপনার স্ত্রীপুত্র ভিন্ন আর সকল আত্মীয়কে দূর করিয়া দাও, ব্যক্তি হিসাবে আবশ্যক হইলে আপনার স্ত্রী-পুত্রকেও বর্জন কর, নহিলে বাঁচিবে না। কারণ good living-এর যে কাম-সংহিতা, তাহার বীজমন্ত্র আত্মস্থসাধন। আরও বুঝিতেছি, এই মন্ত্র সভা ও সবল পিশাচের ইষ্টমন্ত্র; মমতাত্বর্কল বুদ্ধিহীন অসভা মাত্রবের পক্ষে ইহা তুঃসাধ্য। তাহারাও ইহার সাধনে তৎপর হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই স্থপাধনে সিদ্ধিলাভ করিতেছে না-নান্তানাবুদ হইতেছে, শেষে আত্মহত্যা করিতেছে। ইহা যেমন সবলের ধর্ম, তেমনই সবল ও নির্মাম নর-দানবেরাই জীবন্যাত্রার নব বিধিব্যবস্থার প্রণয়ন করিতেছে—গণতম্ব, দলতম্ব, একনায়কতম্ব প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাই ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসংঘ-চালিত পীড়ন-যন্ত্র, তাহার বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কঠোরতা ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে: সেই যন্ত্রের চাপে মাকুষের প্রাণ কোথায়ও ফাটিয়া বাহির হইবার রন্ধ পাইতেছে না। ব্যাদ্রের পরিচালনায় মেষদলকেও রক্তলোলুপ হইতে হইবে—পুরস্কারস্বরূপ আমিষথণ্ড মাত্র পাইবার আশা আছে, তাহার ভাগ নাকি সমান হইবে। এ যুগের পণ্ডিত যাঁহারা, জ্ঞানবিজ্ঞানের সারতত্ত্বুকু যাঁহারা নিংশেষে সেবন করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকলের মধ্যে জড়া প্রকৃতির অমোঘ

শক্তির লীলা দেখিয়া মৃথ্য ও আশন্ত হইতেছেন; কার্য্যারণশৃঞ্জলের জটিলতম রহস্থ বৃদ্ধির সাহায্যে বৃঝিয়া লইয়া নিরাশার আশাকে বিদ্রূপ করিতেছেন, অজ্ঞান মানুষের আত্মবিশাসজনিত তুর্দ্ধণা দেখিয়া কৌতুক অন্থতব করিতেছেন। কারণ, মরিবে—মর, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিছু বৃদ্ধিহীন হইও না। মানুষের সবচেয়ে বড় শক্র তাহার বিবেক, তাহাই তাহার মৃঢ্তার নিদান। অতএব অস্তরের সেই বৃদ্ধিরৃত্তিহীন অজ্ঞান অসম্মতি, যাহা মানুষকে হথে থাকিতে দেয় না, যাহাকে বার বার লক্ষ্মন করিয়াও শুদ্ধ করা যায় না, যাহার উৎপাতে মানুষ বৃদ্ধিমান হইয়াও নির্বোধ হইয়া থাকে, তাহাকে সমূলে উচ্ছেদ কর; নহিলে বাঁচিবে কেমন করিয়া ?—শৃশু হৃদয়ে ও শৃশু জঠরে good living-এর ধ্যান করিয়াও বাঁচা যায়, যদি গর্ম্ব করিবার মত জ্ঞানবৃদ্ধিও থাকে।

আধুনিক ঋষিপ্রোক্ত জীবন-বেদ মোটামূটি ইহাই। স্বীকার করিতেই হইবে, আজ জগতের অবস্থা যাহা হইয়াছে, তাহাতে গত্যস্তর নাই। কিন্তু প্রাচীনের মায়াবাদ, বৈরাগ্য প্রভৃতির সঙ্গে এই জীবন-দর্শন মিলাইয়া দেখিলে কি বুঝি? প্রাচীনের দৃষ্টি ছিল পরপারে, সে একটা মহন্তর জীবনের আশা রাখিত, স্বপ্ন দেখিত—ইহজীবনকেই সে নির্বর্থক মনে করিত। আধুনিকের দৃষ্টি এপারে আবদ্ধ, পরপারকে সে থেদাইয়া দিয়াছে, কিন্তু আশা বা স্বপ্ন কোনটাকেই সে এপারেও স্থান দেয় না। জীবনকেও সে কোনও নৃতন অর্থে অর্থবান করে নাই, মায়ুঘকে সে একটা স্থগঠিত জীব-যন্ত্র-রূপে কল্লিত করিয়াছে। অর্থ দেয় নাই বলিতেছি এই জন্ম যে, সে ইহার আদি ও অস্ত সম্বন্ধে কোনও. ভাবনা বা থিয়বির ধার ধারে না; বরং সেরুপ কোনও অর্থ ইহার নাই, হইতে পারে না—ইহাই সদস্ভে ঘোষণা করে। তবেই দেখা যায়,

জীবন সম্বন্ধে সে আর এক ভাবে প্রাচীনের সেই মায়াবাদ বা শৃক্ত-বাদেরই সমর্থন করিতেছে। তফাৎ এই-প্রাচীন একেবারে নান্তিক হইতে পারেন নাই, দে সাহস তাঁহাদের ছিল না; তথ্যকে বিশ্বাস করিতে না পারিলেও একটা তত্ত্ব গড়িয়া লইয়া এবং তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া বিরাট শৃত্যতলে নিমজ্জমান 'আত্ম'-কে ধক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক শৃত্যবাদী যাহারা, তাহারা কোনও আশ্রয়ের প্রয়োজন বোধও করে না—'আত্ম'-কে সম্পূর্ণরূপে জড়ের হল্তে সমর্পণ করিয়া, মন-বৃদ্ধি নামক জড়শক্তির অধীন হইয়া, তাহারা অতিশয় নিভীক ও উদাম শূত্তপথ্যাত্রী হইয়াছে। জীবন ও জগং মান্ত্ষের আশা-আকাজ্জার দিক দিয়া অর্থহীন, নীতিহীন, ধর্মহীন। গাছের যেমন সার্থকতা—মাটি হইতে রদ সংগ্রহ করিয়া তাহার শাথাপ্রশাথার সম্যক বিস্তারসাধন, এবং ফুল বা ফলের পরিণতিতেই তাহার জীবনের সমাপ্তি—তার পরে আর কিছুই নাই ; তেমনই, দেহমনের চূড়ান্ত পরিণতি ছাড়া মান্থধের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন নাই; এবং মানুষের বৃদ্ধি বা দেহচেতনা যতই উন্নত ও প্রথর হইবে, ততই ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠা বা আত্মস্থপাধন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইবে। আধুনিক সমাজের শীর্ষসানীয় যাঁহারা, যাঁহারা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মনস্বী কর্মবীর, good living-এ যাঁহারা সিদ্ধকাম ইইয়াছেন, তাঁহারা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই মন্ত্রেই দীক্ষিত ইইয়াছেন।

তাহা হইলে দাঁড়াইল কি ? জগং মিখ্যাই। মান্নবের স্বকীয় কল্পনার—আত্মা, ভগবান, প্রেম, সত্য প্রভৃতির—কোনও বাস্তব ভিত্তি নাই, সে পক্ষে জগং সত্যই উদাসীন। কত শতাব্দী ধরিয়া মান্ন্র্য জগতের সঙ্গে বিরোধ ও সন্ধি তুইই করিয়াছে—কিছুতেই তাহাকে বশ বা আত্মীয় করিতে পারে নাই। কথনও রাগ করিয়া তাহাকে অস্থীকার

করিয়াছে—কাষায় চীবর ধাবে করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে; কথনও তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে—ক্রুসকার্ষ্টে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে; কথনও বা কৌশলে তাহার নিকট যতটুকু সম্ভব আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছে: কিছুতেই কিছু হয় নাই। 'ভূমা' বা 'আত্মন' নামক বটিকার সাহায্যে তাহাকে হজম করিতে গিয়া আপনি হজম হইয়া গিয়াছে: ভগবৎ-প্রেম নামক অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া তাহারই নেশায় সর্ব্ব তঃখ ভূলিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। আজ এতকাল পরে মামুষ স্তাই হাল ছাডিয়াছে, সে আপনাকে হত্যা করিয়া এই ঘদ্দের অবসান করিতে চাহিতেছে। জগতের সঙ্গে সে পারিয়া উঠিল না। জগৎকে জানিতে গিয়া সে আপনাকে জানিতে ভূলিয়াছে—সে আর এক মোহের বশবর্ত্তী হইয়াছে। ইহাও অন্ধতা। কিন্তু ভোলাকি যায় ? দেহের জন্ম যাহা করিতেছি, তাহা আদলে আত্মারই জন্ম—আমি আছি বলিয়াই জগৎ আছে। জগৎ আমারই দেহ—জগতের মধ্যে যদি আমাকেই না দেখিলাম, তবে দেখিলাম কি ? কিন্তু দেহকে বা জগৎকে সে ভাবে সে স্বীকার করিবে না—ইহাই তাহার সঙ্কল। মনে করিয়াছে এমনই করিয়া সে মহাকালকে ফাঁকি দিবে ! সেই ফাঁকির ফাঁকটা ক্রমেই বাডিয়া চলিয়াছে এবং দেই ফাঁকে মন্বস্তুরের প্রলয়-শ্বাস গজিয়া উঠিতেছে। তিন সহস্রাধিক বংসরের মানব-সভাতা ও জীবন-সাধনার পরিণাম এই ! এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের শেষ যুক্তি-অতি ক্ষুরধার বৃদ্ধির অস্তিম সিদ্ধান্ত হুইল-যাবজ্জীবেং স্থাং জীবেং। কারণ এই স্থাজীবনের কৌশলই এতকাল পরে জানা গিয়াছে। মাতুষ এতকাল স্থথ্যাধন-রূপ নিংশ্রেয়দের সাধনা করিতে পারে নাই—জানে নাই, অজ্ঞান ও কুসংস্কার তাহাকে ভীরু করিয়াছিল। জীবনের জডতত্ত আজ পরমতত্তরূপে দেখা

দিয়াছে, মান্নবের বিবেক-ভন্ন ঘুচিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যায়, আজ যে মুনিগণ জীবন-সমুদ্রের দিক্-দেশ নিরূপণ করিয়াছেন, তাঁহারা উপরকার তরঙ্গ-গণনাই করিয়াছেন—নিমতলের বিরাট গহবর, অতি-গভীর, স্তব্ধ অ্বথচ অতি-প্রবল অন্ত:ম্রোত তাঁহাদের গণনার বহিভূতি বলিয়াই তাঁহাদের এত সাহস, এত দন্ত! মামুষ যুগে যুগে কোন ছল্ছে অবসর হইয়াছে—আত্মস্থসাধনের জন্মই যে সে সর্বান্ধ পণ করিয়াছে, সে যে কোনও কালে কম বৃদ্ধিমান ছিল না—এ কথা আজ আর কেহ ভাবিয়া দেখে না। সেই বৃদ্ধি বাড়িয়াছে বলিয়া মানুষের হুঃথ কখনও ঘুচে নাই, সমস্তা যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গিয়াছে, এবং থাকিবে। তোমার বিজ্ঞানও থাকিবে, তন্ত্র-মন্ত্রের কুসংস্কারও থাকিবে; গাঁজাথোর উদাসীনও থাকিবে, পকবৃদ্ধি D. Sc., F. R. S.-ও থাকিবে। তথাপি মামুষের দুঃখ ঘুচিবে না। দশ জন ভোগ করিবে, কোটি জন চাহিয়া থাকিবে; বৃদ্ধিমান নির্বোধের অন্ধগ্রাস কাড়িয়া লইবে, শক্তিমান তুর্বলকে পীড়ন করিবে—জড়া-প্রকৃতির যে নীতি—survival of the fittest—তাহাই জয়যুক্ত হইবে। কথা সেই এক—অতি পুরাতন।

কিছুদিন হইতে এই পুরাতন কথাটাই মনে মনে পুনরারতি করিতেছি। আমি দার্শনিক নই, বৈজ্ঞানিক নই, অর্থনীতি বা ইতিহাসবেত্তাও নই; আমি রোগশোকজজ্জরিত সামাত্ত মাহ্ম আমি বনস্পতি নই, অতি ক্ষুদ্র তৃণ। যাহারা প্রায় সর্বত্ত হলভ, উন্নত্ত বা দীর্ঘ না হইলেও যাহারা ধুসরকে শ্রামন করিয়া রাথে—সামাত্ত গারাবর্ধণে প্রফুল্ল হয়, দীর্ঘকাল আতপ সহ্ন করিয়াও মরে না, বিবর্ণ হয় মাত্র—আমি সেই অতি-সাধারণের একজন। তথাপি, দর্শন-বিজ্ঞানের অত্যুচ্চ তর্বাজির অনুশীলন বা বৃদ্ধিবৃত্তির চরমোৎকর্ষ লাভ না করিলেও

আমি জীবনকে আর এক দিক দিয়া দেখিয়াছি, ঘাঁহারা জীবনের ব্যাখ্যাতা নন-দ্রষ্ঠা, মাহুষের প্রাণকেই যাঁহারা পরম বিস্ময় ও সম্রদ্ধ কোতৃহলে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, যাঁহাদের কঠে মাহুষের ব্যথা বাণী হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহাদের সহবাসে দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছি। তাই আমার অভিজ্ঞতা অন্তর্রপ। আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, বিজ্ঞান-দর্শন মাতুষের জ্ঞানবৃদ্ধির যতই সহায় হউক, এবং আধুনিক কালে বিজ্ঞানের যত বৃদ্ধি হউক, ক্ষুধার্ত্তের ভিক্ষাভাত্তে ভস্ম-মৃষ্টিই মিলিয়াছে। বরং যে কবিই মানব-সভ্যতার আদি গুরু, যাঁহার দিব্যদৃষ্টি তমসার পারে মহান্ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল—আজ এই অতি-বৃদ্ধির যুগেও তাঁহারই বংশধর মাম্ববের পরম পিপাসার কথঞ্চিৎ তপ্তি-সাধন করিতেছেন। সেই বাণী আজ আর কেবল অবসর-বিনোদনের সামগ্রী নয়, এক এক কবির কণ্ঠে এক এক ঋক উচ্চারিত হইতেছে, জীবনরূপ মহারহস্তের ঘনান্ধকারে বিচ্যুৎবিভা বিচ্ছুরিত হইতেছে। দর্শন বা বিজ্ঞানের মত এই কবি-মনীযীগণের কোনও মতবাদ নাই—তাঁহাদের বাণীতে জীবনের কোনও তত্ত্ব্যাখ্যা নয়, তাহার সহিত সাক্ষাৎকার আছে। সেখানে—"deep calls unto deep'': যাহার চৈতত্ত্বের গভীরতা বা স্ফুর্ত্তি আছে, যাহার সত্যকার পিপাসা আছে, সেই তাহাতে সাড়া দেয়, এবং জীবনের হুর্ভেগ্ন রহস্ত তাহাকে এক অপুর্ব্ব উপায়ে আশস্ত করে। ইহাকে ভাবসর্বস্থ অজ্ঞতা-বিলাসীর 'মিষ্টিসিজ্ম' বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করিবার কারণ নাই: যাহার ব্যাখ্যা হয় না—কেহ দিতে পারে নাই;—পারে নাই বলিয়া তাহাকে উডাইয়া দিয়া, অথবা তাহার বিষয়ে একরূপ মান্সিক ব্যায়ামের, বাহাছরি করিয়া, নিজকে ও পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া লাভ কি ? বরং ব্যাখ্যার চেষ্টা না করিয়া অমুভূতি ও প্রতীতির পথে তাহাকে একেবারে

আজ্মনাৎ করিয়া লইবার যে অপরা শক্তি মাহুষের প্রতিভায় প্রচ্ছন্ত্র লাছে, তাহার দারা এই সমস্তার সমাধান নয়, নিরাকরণ করিবার চেষ্টায় ক্ষতি কি ? "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মহুয়ো"—প্রাচীন ঋষির কথা তো আজও মিথ্যা হয় নাই। মাহুষের মধ্যে যতটুকু মহুয়ত্ব আছে, এবং কখনও একেবারে লোপ পাইবে না—সেই মহুয়ত্ব বিত্তের দারা তর্পণীয় নহে। তাই এই বিত্ত বা 'মেটিরিয়াল' সম্পদ আজ মাহুষকে যে পরিমাণে লোভাতুর করিয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণেই তাহাকে দিক্লান্ত করিয়াছে। মথ নাই, নেশার মত্ততা আছে; যতক্ষণ সেই মত্ততা আছে ততক্ষণ ছটাছুটি, তার পরেই শেষ। মাহুষের অস্তরতম অস্তরের সেই আর্ত্রনাদ আমি আমার মধ্যে শুনিতেছি, তাই বিজ্ঞানের শৃত্যুগর্ভ পটহ-নিনাদ অগ্রাহ্থ করিয়া আমি সেই কবি-ঋষিগণের ঋক্-মন্ত্র হইতে যে আখাস পাইয়াছি তাহারই কথা কিঞ্জিৎ বলিব মনে করিয়াছি, কিন্তু পারিব কি ?

#### ર

নিষ্পাপ শিশু ত্রারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণায় দিবারাত্র ছটফট করে, তাহার নাভিশাসের মৃহূর্ত্ত পর্যন্ত সেই যাতনা নিরুপায়ভাবে দেখিয়া থাকি। যথন সব শেষ হইয়া যায়, তথন শোক করিব, কি তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মৃক্তির নিশাস ছাড়িব ভাবিয়া পাই না। এমন কোনও বিজ্ঞান আছে, যাহার দ্বারা দেহের ক্ষেত্রে এই নিষ্ঠ্রতা নিবারণ করা যায়? যদি তাহা স্ভব না হয়, তবে মাহ্য এই পৈশাচিক ব্যবস্থায় অবিচলিত থাকিয়া কেমন করিয়া স্থ-জীবন যাপন করিবে? অবশ্য আদি-অস্তের ভাবনা রোধ করিয়া কেবল বাঁচিবার উদ্দেশ্যেই বাঁচিবার চেষ্টা করিবে—জীবনপথে

কেবল অগ্রসর হইতেই থাকিবে, পথ বেখানেই শেষ হউক। এই বে
নিরুপায়ের উপায়, এই যে বাঁচিবার জন্মই বাঁচিয়া থাকার সঙ্কল—
ইহাকেই নানা নীতিকথায় মণ্ডিত করিয়া, মাহ্ম্য আদল কথাটাকে চাপা
দিয়াছে। কিন্তু তবু মন যে মানে না, কেবল অসাড় হইয়া থাকে মাত্র
—তাহা সকলেই জানি। জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পাই না, শেষে তাহা
নিরর্থক, এমন কি অনাবশুক বলিয়া, ফাঁসিকাঠের সন্মুথে গীতা-পাঠের
মত মনকে দৃঢ় করিয়া থাকি।

তথাপি মৃত্যুই সবচেয়ে বড় ভয় নয়; মৃত্যুকে ভয় করে না এমন মান্থবের অভাব নাই—অবস্থাবিশেষে মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করিতে পারা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। মৃত্যুকে মান্থব বহু প্রকারে জয় করিয়াছে, কিন্তু জীবনকে জয় করা ত্:সাধ্য। জীবনেরই কারাপ্রাচীর ত্র্রুজ্যা, কারণ নিজেরই হৃদ্-দেশে সেই কারারক্ষী স্প্রতিষ্ঠিত ইইয়া আছে—নাত্থব প্রতিপদে সেই অতি-দন্তী আত্মাভিমানীর বেত্রাঘাতে জর্জুরিত ইইয়া থাকে। মৃত্যুকে আমরা যে ভয় করি, তার কারণ—"Conscience doth make cowards of us all"; কারাপ্রাচীর একবার লজ্মন করিতে পারিলে ভয় আর থাকে না। মতক্ষণ জীবন ততক্ষণই ভয়—জীবনকে ব্ঝিতে পারি না বলিয়াই মৃত্যুকে ভয় করি। রহস্তাময়ী যদি একবার তাহার অবগুঠন তুলিয়া ধরিত, তাহা হইলে কোনও ত্:থ থাকিত না—তার সেই আবৃত চক্ষ্র ক্রের কটাক্ষ অধ্বের হাসির ধারায় নির্মাল নিরাময় হইয়া উঠিত।

আজ এক ভিথারী আদিয়াছিল। আগে প্রতি মাদের শেষে তাহার অনশনক্লিষ্ট মুখ আমার গৃহদারে দেখা দিত। অতি মলিন শতচ্ছিন্ন অথচ ভদ্রবেশ, দীনতার প্রতিমৃত্তি বলিলেও হয়। দেখিলে কেমন

ভয় হয়—সে যেন মহুয়া-জীবনের আর এক অতি সাধারণ লাঞ্ছনার প্রতীক। এতদিন ভাহাকে দেখি নাই, ভাবিয়াছিলাম বুঝি মরিয়া 'গিয়াছে, ভালই হইয়াছে—বাঁচিয়াছে; মহয়জীবনের ধিকার-লজ্জা-লাঞ্নার দৃষ্টান্ত যত দূর হয় ততই ভাল। আজ আবার সেই বিভীষিকা! এ যেন মরিবার নয়, দীনহীন অসহায় মহয়ত্ত্বের ধ্বজারূপে তাহাকে দীর্ঘকাল লোকালয়ে বিচরণ করিতেই হইবে ! বলিল, বড় অস্থ হইয়াছিল তাই সাত-আট মাস আসিতে পারে নাই। কথাটা মিথ্যা নয় নিশ্চয়। কিন্তু সেই অনশনক্লিষ্ট দেহ, সেই ক্ষীণ কণ্ঠ, সেই তুৰ্বল পদক্ষেপ, কোনটাই একটু বেশি বা কম নয়! সম্ভবত তাহার হু:খে জোয়ার-ভাটা নাই-স্থেবেই আছে, তু:থের থাকে না ; দিব্য এক ভাবেই আছে। মন সহসা বিরূপ হইয়া উঠিল, বলিলাম, ভোমার মুখ আমি আর দেখিতে চাই না, তুমি আর আসিও না। হতভাগ্য অবাক হইয়া গেল, অতিশয় আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, আমি কি দোষ করিয়াছি ? আমি বড় হু:থী, আপনি গরিবের মা-বাপ, আমার প্রতি নির্দয় হইবেন না। কি দোষ করিয়াছে? সে মাস্থবের মুথ হাসাইয়াছে, সে মন্থ্যকুলের কলক। সে বৃদ্ধি, প্রবৃত্তি বা শক্তির অভাবে, good living-এর ভত্ত-স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে—উত্তর তো অতিশয় সহজ! কিন্তু সে উত্তর আমার মুখে যোগাইল না। আমার চক্ষে দে একটি বিভীষিকা—নিয়তির কুর পরিহাসের আর একটি মর্মভেদী অট্টরব। তাহার মধ্যে আমি মহুয়াত্বের যে পরাজয় দেখিতেছি, তাহার কারণ আরও গভীর। জগতের মূল বিধির শঙ্গে তাহা জড়িত হইয়া আছে, তাহাকে উচ্ছেদ করা অসম্ভব। সে আমারই দশান্তরের প্রতিচ্ছবি; তাহার মধ্যে আমি আমারই, বা আমার পুত্র-পৌত্রের, অতি সম্ভব ও অনিবার্যা নিয়তির প্রকাশ দেখিতেছি।

সেই সহামুভ্তিই আমাকে বিকল করিয়াছে—আমারই প্রতি আমার
নিদারুল বিতৃষ্ণার উদ্রেক করিয়াছে। বিষ্ঢ়ের মত তাহার দিকে চাহিয়া
বহিলাম, আর কিছু বলিলাম না। পাপিষ্ঠকে বড়ই অবসন্ন দেখিলাম;
সে বসিয়া পড়িল, বলিল, এক মুঠা চাল ও একটু জল দিন, আর
পারিতেছি না, কাল সমস্ত দিন উপবাস করিয়াছি।

এই তো মাহ্য। মহ্য-জীবনের তলদেশে যে পদ রহিয়াছে তাহার তুই অঞ্চল তুলিয়া দেখাইলাম, এই তুই-ই মাহ্নযের আদি তুংখ। যাহাদের মতে দেহ ও মনই সর্কাষ্ক, তাহাদিগকৈ শেষ পর্যান্ত ওই পক্ষোদ্ধার করিতেই হইবে, কিন্তু এ পদ্ধ কখনও গৌত হইবে না। চিত্ত-প্রকর্ষ বা মানস-রসায়নের যত প্রক্রিয়াই আবিষ্ণৃত হউক, এ পদ্ধের পদ্ধ ঘুচিবে না। কিন্তু বিখাস করি, পদ্ধের উপরে জল আছে, এবং পদ্ধে মৃণাল জন্মে তাহা হইতেই জলতল ভেদ করিয়া উর্দ্ধন্থী লতা-দত্তে, মৃক্ত বায়ু ও আলোকের দেশে, পদ্ধ ফুটিয়া উঠে। ইহা কেবল উপমাই নয়, বান্তব অর্থেও সত্য। সেই পদ্ধের শোভা যাহারা দেখিয়াছে, তাহার গদ্ধ-মধু আম্বাদন করিয়াছে, তাহারাই পদ্ধকে ঘুণা না করিয়া—মানস-রসায়ন প্রয়োগে তাহাকে শোধন না করিয়া, তাহাকে সহু ও স্বীকার করে; আমি সে সৌভাগ্য অর্জ্জন করি নাই, তাই তুর্কাল প্রশ্নকাতর প্রাণ ভয়ে শিহরিয়া উঠে।

সেই পদ্মের কথা শুনিয়াছি, তাহার গদ্ধ-মধু পরোক্ষে উপভোগ করিয়াছি—ভোগ করি নাই; তাহা যদি করিতাম, তবে আজ এই কথার মালা গাঁথিতে বসিতাম না। ঋষি তাহাকে ধ্যানে অমুভব করিয়াছেন, কবি তাহাকে স্বপ্নে দেথিয়াছেন। যিনি তাহাকে স্পর্শ করিয়াছেন, পান করিয়াছেন—তিনি কে? তাঁহাকে জানিব কেমন করিয়া? যে তাহা করে, দেও বোধ হয় না জানিয়াই করে—আপনাকে আপনি জানে না, পরিচয় দিবে কে?

এই মাতুষকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কবি। ঋষি তাহাকে দেখিয়াছেন অতি দূরে—নিকটে চক্ষের সমুথে ধরিতে পারেন নাই। কবি তাহাকে অতি নিকটে বুকের কাছে ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তথাপি যেটুকু দূর থাকা উচিত—না থাকিলে দেখার অস্থবিধা হয়—দেটুকু দূরত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই। দেই দূরত্ব-রক্ষার চেষ্টার নাম আট। এই আর্টের কত ভঙ্গিই দেখা গিয়াছে—গান. গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাটক, উপন্থাস—কাব্যের কত রূপ-বিবর্ত্তনই হইয়াছে । আজও তাহার শেষ নাই। ঋষি ও কবি, তুইজনেই এই পরম বস্তুর সন্ধান করিয়াছেন। একজন দৃষ্টিমৃগ্ধ, আর একজন স্বষ্টিলুর। ঋষির চক্ষে সে একটি জ্যোতি, স্বান্টর মুকুর-ফলকে তাহা উদ্ভাসিত হয় মাত্র; সে স্বষ্ট হইতে স্বতন্ত্র, স্বষ্ট তাহারই প্রপঞ্চ। সে অনির্বাচনীয় —"যতে। বাচো নিবর্ত্তম্ভে অপ্রাপ্য মনসাসহ"। তাই তাহাকে বাণীতে ধরা অসম্ভব; তাহাকে দেখা যায়, কিন্তু দেখানো যায় না। কবিও দেখেন, কিন্তু সে দেখার ভঙ্গি স্বতন্ত্র। তিনি তাহাকে স্টের মধ্যে শরীরীরূপে প্রত্যক্ষ করেন, এবং রূপই তাহার চরম অভিব্যক্তি বলিয়া তাহাকে ধরিবার জ্বন্ম বাণীরূপ বাহু প্রসারিত করেন। রূপ এমনই যে. जाहा मिथिताई प्रथाईराज हम ; या प्रथाईराज भारत ना, रम प्रथा नाहै। এই রূপ—মাছবেরই প্রাণের রূপ—কবির ভাষায় যুগে যুগে প্রকাশের পথ খুঁজিতেছে। ঋষি যাহাকে তমসার পারে দেখিয়া আশ্বন্ত হইয়াছেন,

কবি সেই ক্ল-জ্যোতিকে উর্বানীরূপে এই পুথীতলে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছেন—বিরহী পুরুরবার অশ্রুজনে সে স্থিরবিম্বিত হইয়া উঠে ! কিছ্ক কবি ও ঋষির মধ্যে এই ব্যবধান সত্তেও, উভয়ের আদিম সগোত্রতা কখনও ঘুচে নাই। কতকাল ধরিয়া সেই উর্বেশী, পৃথিবী ও অস্তরীক্ষ এই তুইয়ের মধ্যবর্ত্তিনীরূপে বিরাজ করিয়া, কবি-ও-ঋষি পুরুরবাকে দিশে দিশে ছুটাইয়া দিশাহারা করিয়াছে—অস্তরে ধরা দিয়াও অস্তরীক্ষে বিচরণ করিয়াছে। মামুষ তাহার জন্ম সপ্তলোক সৃষ্টি করিয়াছে, সৃষ্টির সীমার বাহিরে স্প্রেলম্মীর আসন রচিয়াছে: নিজ নাভিগন্ধের কারণ-স্থল নির্ণয় না করিয়া কাস্তারে গহনে তাহার সন্ধান করিয়াছে। স্প্রের এই আনন্দ-রূপিণীকে ঘটে ও পটে ধরিবার জ্বন্ত কবি আকুল, ঋষি তাহার একটা সার্ব্বভৌমিক সত্তার আশ্বাসেই মৃগ্ধ। কবির পক্ষে যাহা বস্তু, ঋষির পক্ষে তাহা তত্ত্ব; এবং বস্তু ও তত্ত্বের এই লুকাচুরি—ঋষিভাব ও কবিভাবের এই ছন্দ-সাহিত্যে আজিও ঘুচে নাই। সেই যে বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি—মাতুষের আত্মা তাহার জন্ম চির্নিনই ক্ধাতুর; এবং কবিও যেহেতু মামুষ, অতএব রূপের মধ্যে অরূপের, বস্তুর মধ্যে তত্ত্বের, ভূমির মধ্যে ভূমার ভাবনা তিনি কখনও ত্যাগ क्रिंदि পार्त्ति नारे। प्रकल धर्म, प्रकल नौिंछ, प्रकल আদर्भवास्त्र मूल মাহুষের এই আদি আজিক সংস্থার বিভ্যমান রহিয়াছে। ঋষির ধ্যান ও কবির কল্পনা ভিল্পুখী হইল বটে—উর্বাণী অন্তরীক্ষ হইতে নামিয়া ভূমিতেই আসন পাতিল বটে; কিন্তু মানবের জীবনে, মানবের চরিত্রে, কবি যাহার লীলা প্রতাক্ষ করিলেন, তাহার বহুতে সম্ভষ্ট হইতে পারিলেন ना ; এक है। একের आमर्न छाँशाकि शाहिया विमन-जीवानत पूर-বিগ্রহ, মানুষের মনুগুছই, তাঁহার কল্পনাকে চরিতার্থ করিল না। এক

দিকে ঋষির ধ্যান, অপর দিকে কবির প্রেম, এই তুইয়ের কোনটাই মপ্রতিষ্ঠ স্বয়ংসিদ্ধ হইতে পারিল না—স্পষ্টির রসরূপ বস্তুকে অতিক্রম করিয়া যায়, বস্তুর বস্তুরূপ রসাস্থাদনে বিদ্ন ঘটায়। তাই কবিও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, জীবনের একটা অর্থ সন্ধান করিতে হয়। দেহের যে আধি-ব্যাধি, প্রাণের যে সাম্বনাহীন শোক অতঃপর কবিচিত্ত মথিত করিল, তাহার সহিত সন্ধি করিবার—তাহাকে সহা করিবার একটা উপায় কবিই আবিষ্কার করিলেন। ক্রৌঞ্মিথুনের একটিকে বাাধ হতা৷ করিয়াছে, তাহারই শোকে ক্রৌঞ্চীর আর্ত্ত-চীৎকার শুনিয়া যাহার কঠে আদি-শ্লোক উদীরিত হইয়াছিল, সেই একাস্ত ব্যক্তিগত অবিষয় ব্যথা যে কবির হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছিল—তিনি কতকাল তাহার ধ্যান করিয়া, অবশেষে সেই ব্যথাকে জয় করিবার ছলে, রামায়ণ রচনা করিলেন। ব্যক্তি ছোট হইয়া গেল, মামুষ মহামানবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইল—জীবন হইল একটা তপ্তা, চারিত্রই হইল একমাত্র সাধনার বস্তু। প্রিয়া-বিরহে একদা যে পুরুষ বিলাপধ্বনিতে কানন-কান্তার প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল, লোকহিতের জন্ম সে-ই অতঃপর প্রাণসমা পত্নীকে বিসর্জন করিল—নিজের হৃদপিণ্ড অনায়াসে উৎপাটিত করিয়া দুরে নিক্ষেপ করিল। মাতুষ আর মাতুষ রহিল না; হুংথের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্ম কবি যে মহয়ত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ক্রিলেন, তাহাতে ব্যক্তির স্থপ-তঃথ মিথ্যা হইয়া গেল। সে মামুষের কথা নয়-মহুদ্মতের কথা, একটা মনঃকল্পিত সর্বমানবীয় ব্যক্তির কথা। কবি এখানে ঋষি, ইহাও কবিত্বের আর্ধ-যুগ।

আমাদের দেশে ইহাই কাব্যের আদি ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মহাভারত মহাকাব্য হইলেও তাহা পুরাণ, কাব্য নহে। তাহার কারণ বোধ হয় এই বে, তাহাতে ঘটনা তথ্য ও তত্ত্ব এমনভাবে স্থ পীকৃত বে, তাহা কাব্যোচিত রস-পরিণতি লাভ করে নাই; অথবা, তাহার ঘটনা ও চরিত্র কল্পনাপ্রস্থত নয়; ভাহা ইতিহাস, ভাহা বাস্তববিবৃতিমূলক রচনা। কিন্তু সেই বিরাট বিরুতির মধ্যেই মানবচরিত্রের যে অসংখ্য আলেখ্য, এবং মানব-ভাগ্যের যে বাস্তব-রহস্ত গাঢ় ও গভীর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে—কোনও একটি বিশিষ্ট আদর্শের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া মান্থবের জীবনকে যে বিচিত্র ভঙ্গি ও নানা অবস্থানে দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় সাহিত্যে এই একমাত্র গ্রন্থকে 'মানব-মহাবংশ' বা 'মানবায়ন'-মহাকাব্য বলা ঘাইতে পারে। এই কাব্যে এক বিরাট দেশ-কালের মধ্যে কবি মাতুষকে স্থাপনা করিয়াছেন: जामर्न, नीं ि ও धर्म्पत कथा कि हुई वाम स्मन नाई वर्छ, कि हु मानव-চরিত্র-ব্যাখ্যান হইতে দেগুলিকে পুথক রাথিয়াছেন, অস্তত কাহিনীর প্রধান অংশে; মাছুষের কামনা ও ভাবনা এই তুই-ই পাশাপাশি থাকিয়াও সুস্পষ্ট রেখায় পৃথক হইয়া আছে—ধর্মের কথা ও মর্মের কথা তুই-ই স্বতন্ত্র মর্য্যাদায় স্থান পাইয়াছে। ভারতীয় কাব্যে যে ট্রাঙ্গেডি অচল, অথচ মানব-মহাকাব্যের যাহা একটি অতিশয় বিশিষ্ট রস, এই মহাভারতে তাহা পূর্ণ-প্রকটিত হইয়াছে। রামায়ণের কবি যাহাকে এক অত্যুচ্চ আদর্শ-কল্পনার গীতিরসে সিঞ্চিত করিয়াছেন, মহাভারতকার তাহাকে বাস্তবজীবনঘটিত নাটকীয় কাব্যরসে উজ্জ্বল করিয়াছেন। পাপ পুণা, চরিত্র ও বাহুবল, জ্ঞান প্রেম, মহত্ব ও নীচতা, অতুল ঐশর্যা ও অপরিসীম দৈয়—এ সকলের মধ্যে তিনি তুর্বল অসহায় মামুষকেই দেখিয়াছেন; মহামানব নয়-এই পৃথিবীর রক্তমাংদের মামুষ অতিশয় স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি-চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়া মহাকালের

অঙ্গনে যে নাটকের অভিনয় করিয়া থাকে, তাহার যবনিকা অন্ধকার—
মহাভারতে সেই যবনিকা-পাত আছে; এবং তাহা নিরতিশয় তুর্ভেগ
বলিয়া, মান্থ্য এই নটলীলায় নিযুক্ত থাকিয়াই যে সকল চিন্তা ও ভাবনা
না করিয়া পারে না, যাহা তাহার জীবনেরই অবিচ্ছেগ অঙ্গ—মহাভারতে
তাহাও স্থান পাইয়াছে। তাহাতে মান্থ্যের কামনা ও ভাবনা, তাহার
প্রবৃত্তি ও প্রতিভা পরস্পরের পরিপূর্ক হইয়া মহাকাব্যের সম্পূর্ণতা সাধন
করিয়াছে।

অতএব মহাভারতকার মাস্থ্যকেই দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, মাস্থ্যের প্রাণ মন ও আত্মা—এই তিনেরই মিলিত চিত্র এই মহাক্বির চিত্রশালায় স্থান পাইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের ভারতীয় কবিগণ কাব্যকে একটি কলাবিভারণে আয়ন্ত করিয়া তাহার অস্থ্যুলন করিয়াছেন; এই সকল কবি মাস্থ্যুল না আঁকিয়া মান্থ্যের শোভন স্থান্তর প্রতিচ্ছবি আঁকিয়াছেন—সাগরে সম্ভরণ না করিয়া সরোবরে মনোহর পদ্ম ফুটাইয়াছেন। এ সকল কাব্যকে 'poetry of interpretation' না বলিয়া 'poetry of refuge' বলিতে পারি। বাস্তবকে দ্বে রাথিয়া, অথবা তাহার একদেশের সৌন্ধর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আশ্বন্ত হইবার উপায় ইহাতে আছে; জীবনের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে বুঝিবার প্রবৃত্তি নাই।

তথাপি কাব্যহিদাবে কবির ক্বতিত্ব কোন কালেই অল্ল ছিল না।
.বান্তব জীবন ও সমাজ কবিকল্পনাকে যখন যেমন রসদ জোগাইয়াছে,
অথবা যে কালে যে ধরনের জীবন-নীতি বা অধ্যাত্মবাদের প্রাত্তাব
হইয়াছে, কাব্য সেই অফুসারে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয়

জীবন-সাধনায় বস্তু অপেক্ষা তত্ত্বই যথন প্রাধান্ত লাভ করিল, তথন কাব্যও নির্ব্বিশেষ রুসের আধার হইয়া উঠিল। তথাপি বিশেষই कविकन्ननात्र উদ्দीপन-कात्रभ : वित्ययरक, व्यक्तिरक, व्यष्टित প্रज्ञाक প্রকাশগুলির প্রত্যেকটিকে—তাহার স্বকীয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত দেখার যে দৃষ্টি তাহাই কবিদৃষ্টি, এবং তাহার যে আনন্দ তাহাই রস। রূপের বাহিরে নয়, জীবনকে অতিক্রম করিয়া নয়, ব্যক্তিকে অপসারিত করিয়া নয়.—তাহাকে স্বীকার করিয়া এবং তাহারই মর্মস্থলে আত্মার পদাসন পাতিয়া স্বাচ্টর জয়ঘোষণা—জীবনের স্তোত্রপাঠ—ইহাই কবিধর্ম। কিন্ধ এই কবিধর্মে মানুষ আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই, কবিকেও সেজন্য রাষ্ট্র সমাজ বা ধর্মনীতির আহুগত্য করিতে হইয়াছে। তথাপি কবির দৃষ্টি যে জগং সৃষ্টি করে, তাহা অবান্তব-মনোহর এবং মাহুষের কল্পনাস্থ্য-সহায় বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। যিনি চিস্তাবীর বা কর্মবীর---যাঁহার। ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্রনেতা, তাঁহারা কবিকে বিশ্বাস করেন না। যুরোপে যে জাতির কাব্য-প্রতিভা দর্কাগ্রে ফুরিত হইয়াছিল, এবং যাহাদের কাব্যে, এক দিকে অতি হস্ত সৌন্দর্য্য-প্রীতি, ও অপর দিকে মামুষের চরিত্রবল-জনিত অন্তর্থন্দ কবিকল্পনার প্রেরণা হইয়াছিল. সেই জাতিরই এক তত্ত্বাদী দার্শনিক কবিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নাই । তথাপি. প্রকৃতি-উপাসক জীবনাবেগ-চঞ্চল এই পাশ্চাতা জাতিসকলের মধ্যেই কবি-প্রতিভার যে ক্রমোন্মেষ হইয়াছে, তাহাতে কাব্যে জীবনের স্থান অনেকথানি প্রসারিত হইয়াছে। সেইথানেই শেষে এমন এক কবিব আবির্ভাব হইয়াছিল, যিনি জীবনকে বুঝিবার অপেক্ষা না করিয়া, তাহার প্রবল ম্রোতে ভাসিয়া, ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘূরিয়া, অথবা স্থির জলতলে মুখচ্ছায়া দেখিয়া—কাব্যে যে রসস্ষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে মাহুষ শুধুই মুগ্ধ হয় না,

তাহার জীবনাবেগ বন্ধিত হয়—জীবন-সমূদ্রে তলাইয়া গিয়া, অথবা তাহাকে মন্থিত করিয়া, নিজের প্রাণকে নিংশেষে স্পন্দিত করিয়া *তোলে। সকল তত্তকে निःসত করিয়া, সর্বপ্রকার নীতিধর্ম্মের আবরণ* ভেদ করিয়া, মাহুষের প্রকৃতি ও নিয়তি সেই কবির দিবাদৃষ্টিতে ম্বত:প্রকাশিত হইয়াছে। কাব্যের সেই এক রূপ। আত্মহারা তন্ময় কবি-প্রতিভা-প্রকৃতি ও মানবহাদয়, এই হুইয়ের দ্বন্দোখিত অপূর্ব্ব বিশ্বয়-রদে মৃক-মুগ্ধ হইয়া ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছে যে, মানুষ্ট এই মহানাটকের একমাত্র নায়ক, তাহারই হাসি-কালা জয়-পরাজয়ের ছন্দে এই সৃষ্টি একথানি কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। গগনভেদী বজ্ববের মধ্যে যে সঙ্গীত—শিশুর কলহাস্থ বা প্রণয়ীর গদগদভাষের মধ্যেও তাহাই বহিয়াছে: মহুশুজীবনের ট্র্যাজেডি ও কমেডি একই স্থবে বাঁধা। ছজে য় রহস্তের সমাধানে প্রয়োজন নাই, রহস্ত রহস্তই থাকুক; কারণ এই উপলব্ধিই যথেষ্ট যে, স্পট্টমন্দিরের বিরাট চূড়াকেও অতিক্রম করিয়া মানব-হালয়চূড়া উচ্ছিত হইয়া আছে; জীবনরস-রসিকতার মত মোক্ষ-মন্ত্র আর নাই। মাত্রুষ মৃত তুর্বল, যত বিধিবিড়ম্বিতই হউক, সে 'ষমহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত হইয়া আঁছে। ভয় নাই, সংশয় নাই; কারণ এই মহানাটকের ঐক্যতানবাদনে কোথাও তালভদ নাই; চাই কেবল তন্ময়তা, বা কর্কাত্মীয়তার অমুভাব-রদে আত্মনিমজ্জন। শেকস্পীয়রের কাব্যলোকে, নীতি ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রঘটিত যত কিছু তত্ত্ব মতবাদ জীবনের তর্ত্বভঙ্গে ফেনপুঞ্জের মত ভাসিয়া রেডায়-অতল নীল বারিরাশিকে আচ্ছন্ন বা অপরিচ্ছন্ন করিতে পারে না। কিন্তু এই কাব্যরুসও মাহুষের ব্যক্তিগত চেতনার চুরুহ তৃঃথ দূর করিতে পারে না। জীবন-মহানাটকের দ্রষ্টারূপে, এবং

ন্ত্রার আদনে বিদ্যাই, অভিনয়-গত পাত্রপাত্রীর দহিত একাত্মতা লাভের যে রদ-মৃক্তি, তাহা অতিশয় ক্ষণস্থায়ী। শেকস্পারীয় কাব্যে জীবনকে রদ-দৃষ্টিতে দেখার শক্তি চরমে পৌছিয়াছে, কিন্তু ইহাও একটা অবস্থাদাপেক। যে 'দাধারণীয়তি' রদাস্বাদের পক্ষে অপরিহার্য্য, তাহাতে পাত্রপাত্রীয় ক্থত্বঃখ সর্বব্যক্তিগত হইয়া উঠে, দেখানে মাম্বকে পাই বটে, কিন্তু ঠিক আমাকে পাই না। অতএব, রদ্দেতভনায় যাহা সম্ভব, ব্যক্তি-চেতনায় তাহা সম্ভব নয়। কাব্যরস এই জীবন ও জগৎ-রহস্থ হইতেই উদ্ধৃত হইলেও—particular বা বিশেষই তাহার উপজীব্য হইলেও—শেষ পর্যন্ত তাহা universal-এর পরিচর্য্যা করিবেই। অতএব থাটি রদ্যুক্তাহাত্ত মাম্বের দেই পরম উৎকণ্ঠা নিবারণের কোনও উপায় নাই। অতিশয় ব্যক্তিগত বিশিষ্ট চেতনার দেই বান্তব উৎকণ্ঠা দূর করিবারকি মন্ত্র আছে—যাহার বলে, universal-এর আখাস ব্যতিরেকে মাম্ব্যু নিজের পাত্র নিজেই ভরিয়া লইতে পারে ?—তাহারই সন্ধান করিতেছি।

এই ব্যক্তিগত কুধা অতঃপর ব্যক্তিত্বের বা আত্মাভিমানের তৃপ্তিকামনারূপে কাব্যসাধনার মূল প্রবৃত্তি হইয়া উঠিল। কাব্য বাস্তবকে
ত্যাগ করিয়া অতিমাত্রায় ভাবতান্ত্রিক হইয়া উঠিল—ব্যক্তিমাত্রের
জয়্ম স্বতম্ন জগৎ কল্পিত হইল, এবং সেই জগতে অবাধ আত্ম-প্রসারের
ফ্রেডিই হইল জীবনের উপরে জয়লাভ। বলা বাছল্য, ইহাও এক
প্রকার জীবনকে ফাঁকি দেওয়া। বস্তুজ্ঞগৎ হইতে দ্রে সরিয়া
ভাবজগতে বিসিয়া এই যে আত্মপুলা—ইহাও এক প্রকার সয়য়াস;
এই একাকীত্বও মাস্থ্যের প্রাণধর্মের বিরোধী। জীবনের সমস্যা
প্রত্যেক মাস্থ্যের ব্যক্তিগত হইলেও, তুংথের বাস্তব কারণ ব্যক্তির

মধ্যেই আবদ্ধ নয়। একের সহিত অপরের নানাবিধ সম্পর্ক—বন্ধু— বৈরী আত্ম-পর ভাব—আদি-যুগল হইতে পরিবারে ও সমাজে প্রানারিত সেই আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিড়ম্বনা—ইহাই মান্তবের জীবন জর্জারিত করে; তাই একক-মুক্তির ভাব-ম্বর্গ ধ্যানী রসিকের পক্ষে উপাদেয় হইতে পারে, কিন্তু যে আধিভৌতিক ত্রুথ হইতেই মান্তবের প্রাণে অধ্যাত্ম-সম্বর্ট উপস্থিত হয়, তাহার পক্ষে ইহা ব্যর্থ বলিতে হইবে।

কিন্তু কবিধর্ম্মের এই পরিণামও অবশুস্তাবী। মান্থ্যের মানস-উৎকর্ম যেমন ক্রমশই বাড়িয়াছে, ও তাহার ফলে তৃঃধবোধ প্রাণের ক্ষেত্র হইতে মনের ক্ষেত্রে যত অধিক সংক্রামিত হইয়াছে, ততই কল্পনা ও বান্তবের ব্যবধান বাড়িয়াছে—কবি-প্রতিভার স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে। এই যুগে কবিও মতবাদী তত্তপ্রচারক হইয়া উঠিলেন—কবিদৃষ্টির মৌলিকতা জীবনকে ছাড়িয়া তত্ত্বগত হইয়া উঠিল; কেবল ঋষিজের দাবি নয়, কবি এক্ষণে তাঁহার সেই ভাব-সত্যের বলে সমগ্র মানব-গোঞ্জীর নেতৃত্ব দাবি করিলেন। এই যুগেই কবির মুখে এমন উজি শোনা গেল—"The poets are the trumpets that sing to battle, the poets are the unacknowledged legislators of the world!" কেহ বা গাহিয়া উঠিলেন—

We are the music-makers
And we are the dreamers of dreams,
Wandering by lone sea-breakers,
And sitting by desolate streams;
World-losers and world-forsakers,
On whom the pale moon gleams:
Yet we are the movers and shakers
Of the world for ever, it seems.

—"Dreamers of dreams, world-losers and world-forsakers" বটে, কিন্তু তথাপি—"movers and shakers of the world"! কবি এখন ঋষি হইলেও লোক-নায়ক—জগতের ভাগ্যবিধাতা; তিনি মহুদ্যত্বের পরিবর্ত্তে মহামানবন্ধ, এবং বান্তব স্পষ্টির পরিবর্তে এক অবান্তব অপরা-স্প্রির স্বপ্ন দেখিতেছেন। ঋষি হইতে কবি, এবং কবি হইতে ঋষি—আবর্তনের চক্র এতদিনে পূর্ণ হইয়াছে; এবং শেষে সেই চক্র-পরিধি ত্যাগ করিয়া কবিমানস উৎকেন্দ্রগামী হইয়াছে। ইহারও পরে এই উৎকেন্দ্র-পথে এ পর্যান্ত যে কাব্য-সাধনা চলিয়াছে, তাহাতে একটা ব্যক্তি-সর্কান্থ আত্মাভিমানই আছে; কাব্যে আর বিষয়-মাহাত্ম্য নাই, আছে কেবল কবির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির অতি স্ক্ষাও শৃত্যময় কলাকৌশল। যে মান্ত্রয় অতিশয় মনোধর্মী, যাহার চেতনা অতি জটিল জড়-সংস্থারের সমষ্টিমাত্র, সেই তথাকথিত আধুনিক মান্ত্রয় এইরূপ কাব্যরসে মৃশ্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু মাহুষের প্রাণ যেমন কোনকালেই মরে না, কবিও তেমনই কোনকালেই মরিবে না; "The still sad cry of humanity" মাহুষের কাব্য-প্রতিভা চিরদিন উদ্বৃদ্ধ করিবেই। ব্যথা মাহুষকে পাইতেই হইবে, এবং যেমন করিয়াই হউক তাহাকে হজম করিতেও হইবে। মন তাহাকে উড়াইয়া দিতে চাহিলেও, প্রাণ তাহাকে পাইতেই চাহিবে; যে মাহুষ এই ব্যথার স্বথানিকে স্বীকার করিয়াও বক্ষে ধরিয়া, তাহাকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছে, তাহারই কঠের বাণী শুনিবার জন্ম মাহুষ উৎকর্ণ হইয়া থাকে। তাই, এ যুগেও

আমরা সেই কবিকণ্ঠের গভীরতর বাণী শুনিতে পাইতেছি। যে বাণী যুগে যুগে রসাবেশের অজ্ঞান-মুহূর্ত্তে কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে— অকৃল আঁধারে বিহাৎ-রেথার মত চমক লাগাইয়াছে, কিন্তু ভাগ্যবান ব্যতীত আর কাহারও চক্ষে যাহা স্থিররশ্মি হইতে পারে নাই—আজ দেই বাণী প্রাণের নিবিড়তম উৎকণ্ঠায় **অহুপ্রাণিত হইয়া** সর্বামানবের শ্রুতিযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। সকল সংস্কার, সকল sentiment পরিহার করিয়া, কবি আজ স্থির অপ্রমন্ত দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিতেছেন। উনবিংশ শতाব্দীর মধ্য হইতেই পৃথিবীর আর এক অংশে এক প্রাণবস্ত বলিষ্ঠ জাতি জীবনকে ভাল করিয়া দেখিবার স্থযোগ পাইল-মশানের ক্রুস-কার্চে শূলবিদ্ধ অবস্থায় তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মাহুবের ইতিহাসের যে অধ্যায়ে প্রাচ্যজাতি জরাগ্রন্থ, এবং পাশ্চাত্যও জীবন-নাট্যের অভিনয়ে যৌবন-লীলা প্রায় শেষ করিয়াছে--সেই কালেই, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান আর এক জাতি সংসারে ও সাহিত্যে নৃতন পথে যাত্রা করিয়াছে; তাহার ফলে মহুস্তুত্বের ভিত্তিতল নৃতন করিয়া উদ্ঘাটিত হইতেছে। নব জীবন-বেদের উদ্যাতা সেই রুশ-জাতির পরিচয় আজ আর কাহারও অবিদিত নাই: আমি. সেই জাতির সাহিত্যে যে কবিগণের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদের বাণীর একট পরিচয় দিব; এবং সে পরিচয় সংক্ষিপ্ত করিবার জন্ম একজন ইংরেজ মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করিব—আমার এ প্রসঙ্গে, তাহার অধিক নিপ্পয়োজন।

নব্য কশ-সাহিত্যিক সর্বাজ একটি প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্ম ব্যাকুল হইয়াছেন—"He is tormented by the desire for an answer to the question: Why is the world of men, what it is?"

একেবারে সেই গোড়ার কথা—মানব-সংসার যেমন দেখিতেছি তেমন इंडेन ्क्न ? "He has looked upon it without blinkers. without rose-coloured spectacles"—সেই যে দেখা সে দেখায় চোথে ঠলি নাই, বঙিন চশমা নাই। "No other literature brings us into direct contact with life as Russian literature does"—জীবনের সহিত এমন প্রতাক্ষ পরিচয় আর কোন সাহিত্যে নাই। "Tolstoy on the one hand and Dostoevsky on the other, seem completely to have explored the universe of human action and thought"—মনে হয়, Tolstoy ও Dostoevsky—দে সাহিত্যের তুই দিকপাল—মান্নবের অন্তজীবন ও বহিজীবনের কোনও অংশ দেখিতে বাকি রাখেন নাই: এবং এমন করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন বলিয়াই, এই প্রশ্ন তাঁহাদিগকে উদ্ভান্ত করিয়াছে। এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—এ ব্যবস্থা ভগবানের ব্যবস্থা. অতএব ইহাই ঠিক। এই উত্তরে যে-মামুষ আশ্বন্ত হইতে পারে, তাহাকে ভগবানের সাযুজ্যলাভ করিতে হইবে, নতুবা এই ব্যবস্থা যে ঠিক, তাহা বুঝিবার মত দৃষ্টিশক্তি সম্ভব নয়। এজন্ম রুশ-সাহিত্যিক সে উত্তরে সম্ভষ্ট হইতে পারেন না: এইখানেই তিনি সাধারণ মামুষের পক্ষ ত্যাগ করেন নাই—'herein he shows his loyalty to humanity'। Anton Tchekov বলেন, যদি এইরপ ব্যবস্থাই ভগবানের অভিমত হয়, তবে—"I must see with the eye of God"; যতকণ তাহা না পারিতেছি, ততক্ষণ আমার পক্ষে এ হেঁয়ালির অর্থ নাই। Dostoevsky, তাহার 'The Brothers Karamazov'-গ্রাছে তুই দিকই দেখাইয়াছেন। সাধারণ মাহুবের জ্ঞান-বৃদ্ধিতে এরপ মীমাংসা

অর্থহীন। Ivan Karamazov, কোনও একদিন সেই পূর্ণদৃষ্টি লাভ क्रिलिश जाशार वाश्वस श्हेर्र ना, कावन, "the pain which has been suffered by one single child will make a discord : nothing can atone for it"—এই ব্যবস্থায় একটি শিশুও যে যাতনা ভোগ করিয়াছে, ভাহাতেই সেই সর্ব্ধ-সন্ধৃতির হার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কিছুতেই দে দোষ কাটানো যাইবে না। কিন্তু এই গ্রন্থের অপর চরিত্র Aloysha-র কথা সম্পূর্ণ বিপরীত। সে এই সত্যকে প্রাণের মধ্যে অপরোক্ষ করিয়াছে, এই জগৎ-ব্যাপারের নক্ষতি-বোধ তাহার পক্ষে অনিবার্য্য— "There is no logic in this consummation: it is a miracle"-এই পরম জ্ঞানসিদ্ধি কোনও রূপ যুক্তিবিচারসাপেক নয়, এ যেন মানুষের চেতনাগহনে একটা অঘটন-ঘটনা। "Nothing short of a change of consciousness, a new way of apprehension could serve—the new way was opened to Aloysha"-জগৎ-ব্যাপারকে বৃঝিতে হইলে মাছুষের চেতনাকে বিপরীতমুখী করিতে হইবে, বুঝিবার দিক-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ইংরেজ মনীধীর মতে রুশ-লেখক Dostoevsky মানবজীবন-গ্রন্থে এক নতন পূঠা খুলিয়া ধরিয়াছেন।

আমার কথায় এখনও আসি নাই, আরও একটু অপেক্ষা করিতে ইইবে। উপরি-উদ্ধৃত কথাগুলি আমার বড় কাজে লাগিবে, তাই প্রথমে তাহারই একটু আলোচনা করিব, এবং সেই সঙ্গে এই প্রসন্দের মূল প্রস্থাব আর একবার সংক্ষেপে উপস্থিত করিব। 9

আমার এ কথা সভাই অভি-পুরাতন, তাই নৃতন করিয়া বলিভে গিয়া বলা আর হইয়া উঠিতেছে না-কখন স্কুক্ত করিয়াছি, এখনপু শেষ হইল না! যে ভাবনা মামুষের প্রাণের অতি অন্তরক—সকল কামনার অস্তম্ভলে থাকিয়া যাহা মাতুষকে যেন ভোগের মধ্যেই উদাসীন, ভয়ের মধ্যেই নির্ভয় করিয়া রাখে, তাহাকেই ধরিয়া কথার আকারে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছি। সে ভাবনা কি মাতুষ সজ্ঞানে ভাবে ? কারণ, সে তো ভাবনা নয়, সে যে প্রাণ-বল্পরীর মূলে নিত্য-সঞ্চারী সঞ্জীবনী রস! তাহার সম্বন্ধে চিস্তা করিলে এইরপ মনে হয়-কোনও আধ্যাত্মিক তত্ব বা ধ্রুব-সত্যের আশ্রয় ব্যতিরেকে এই জীবনকে মাতুষ বরণীয় ও সহনীয় বলিয়া মনে করিতে পারে কি না? কোনও দেবতা নাই, দেবত্ব নাই—কোনও ঐশবিক অভিপ্রায় নাই: কেবল এই জীবন ও জগতের সহিত প্রাণগত পরিচয় মাত্র আছে। মামুষ যাহা তাহাই: ভাল-মন্দ, পাপ-পুণা, স্থপ-তু:থ জীবনে অপরিহার্য্য, এবং মৃত্যুর শুল্য-গহররই শেষ গস্তব্যস্থান—এই জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছুর অপেক্ষা না রাখিয়া, মামুষ জীবনকে দার্থক মনে করিতে পারে কি না? ধর্মশাস্ত্র বা অধ্যাত্মবিভা এ বিষয়ে মাহ্বকে স্বাভাবিকভাবে আখন্ত করিতে পারে নাই,—তাহার সহজ জীবন-চেতনাকে থর্ক ও তাহার মনুষ্যত্বকে পীড়িত করিয়াছে। মনুষ্যত্ব অর্থে আমি কোনও ভাব-সর্বস্থ আদর্শ, বা কোনও মহত্তের ধারণা করিতেছি না—সার্বজনীন মহয়-প্রকৃতির কথাই বলিতেছি; কারণ, তাহা না হইলে মাহুষের মাহুষ-ছিসাবে বা ব্যক্তিহিসাবে কোনও আশা নাই, জন্ম-মৃত্যুর পরিধির

মধ্যে জীষনের কোনও অর্থ নাই। সে অর্থ বুঝিতে হইলে ইহলোক ও ইহজীবনকে অনির্দেশ কল্পলোকে এবং কালাতীত মহাকালে প্রসারিত করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ আধ্যাত্মিক বা আধিদৈবিক তত্ত্বের ৰারা জীবনকে অর্থবান করিয়া তুলিবার, এবং তদ্ধারা সান্থনালাভ করিবার প্রবৃত্তি বা শক্তি যাহাদের নাই, তাহারাই নান্তিক—আমিও সেই নান্তিকের দলে। আমি মাহুষের ভাগ্যকে কোনও কিছুর দারা শোধন করিয়া লইতে পারি না: এই জীবনের যত-কিছু আধি-ব্যাধিকে মানবাত্মার পরীক্ষা, জগৎকে একটা পাপ-মোচন যন্ত্র, অথবা ক্রমোল্লতির আরোহণী—বলিয়া স্বীকার করিতে আমার বাধে। যদি কিছু সৎ বা সতা কোথাও থাকে, তবে সে এই জীবনের অন্থির আবর্ত্তের মধ্যেই আছে; যদি না থাকে তবে তাহা কোথাও নাই—এই বৃদ্ধি আমার চিত্তে দৃঢ়মূল হইয়াছে। পাপ-তাপ, হু:খ-দৈন্ত দৃর হইবার নয়— উহারাই সং, উহাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনই অনাবশ্যক; আত্যম্ভিক হঃথনিবৃত্তির কামনা বা ভাবনা জীবিতের জীবন-বিকার মাত্র। অনাদিকাল অবধি মামুষের জীবন উহারই ঘারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত, উহাকে অস্বীকার করা জীবনেরই বিরুদ্ধাচরণ: এবং ষেহেতু বাঁচিতে কেহই অসমত নয়, অতএব তাহা মিণ্যাচার। যাহারা ছঃখের সহিত স্থথেরও উচ্ছেদ-সাধন করিতে যত্নপর, অথবা যাহারা তঃথকে ফাঁকি দিয়া কেবল স্থথ-সাধনের কৌশল উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত-তাহারা, রাজা, গুরু, ভগবান, রাষ্ট্র, সঙ্গ প্রভৃতি নানা নীতির নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া আজ পর্য্যন্ত শান্তি বা হুথের উপায় করিতেছে: কিন্তু এই সকলের ভলদেশে মামুষের জীবন, তাহার ব্যক্তিগত ভাব-অভাব লইয়া, যেমন তেমনই বহিয়া চলিয়াছে, নব নব সংস্থারের বজ্জ-বন্ধনেও

জগতের সঙ্গে মাহ্নষের সম্বন্ধ এতটুকু পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এই যে সত্য, ইহাকে স্বীকার করিতেই হয়। জগতের দিকে চাহিলে ও নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাই, জন্মের কারণ যেমন হজের মৃত্যুও তেমনই অবধারিত; এ হই ঘটনার মধ্যবক্ষা যে আমুদ্ধাল, এবং তাহাই বাহিয়া আমার যে চেতনা—আমার পক্ষেতাহা ছাড়া সত্য আর কিছুই নাই, আদি-অন্তের ভাবনা সম্পূর্ণ নির্থক। এই কালটুকুর মধ্যে যাহা আমার প্রত্যক্ষণোচর তাহাই স্বাষ্টি, হয়তো বা সে আমারই স্বাষ্টি—আমার বাহিরে সে কোথাও নাই, আমি না থাকিলে সে-ও থাকিবে না। আমি মান্থ্য বলিয়াই তাহাকে প্রত্যক্ষ করি, এবং মান্থ্য বলিয়াই স্ক্থ-তৃঃথময় জীবন ভোগ করি। আমার সেই মন্থ্যুত্থ যক্ত তুর্বল, ততই আমি স্ক্থ-তৃঃথ আশা-ভয় প্রভৃতির ছল্ফে অবসর হই; আবার সেই মন্থ্যুত্থ যত বলিষ্ঠ, ততই, হয় তৃঃথ-নির্তির, নয় স্ক্থ-সাধনের প্রাণান্ত প্রয়োস পাই। শেষ পর্যান্ত জীবন অর্থহীনই থাকিয়া যায়।

কিন্তু আমার মত নান্তিক স্থ-তু:থকে স্বীকার করিয়া, এবং কোনটাকেই অধিকতর মর্যাদা না দিয়া, জীবনে কেবল একটি মাত্র আশাস চায়; অমৃত নয়, সমস্থাপুরণ নয়, তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা নয়—আমি এই ছ:থের প্লানি ও লাঞ্ছনার মধ্যেই, জীবনে যদি এমন কিছু প্রত্যক্ষ করি, যাহাতে যাইবার সময় তুই বাহু তুলিয়া বলিতে পারি—আমি ধন্য! জীবন র্থা হয় নাই, সেই এক বস্তুর সাক্ষাংলাভে সকল ক্ষতি, সকল পরাজ্য, সকল হুর্ভোগের মূল্য পাইয়াছি! আমি তাহা করিয়াছি, তাই আমার কোনও ছ:থ নাই—জন্ম হুইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করি না, মৃত্যুর মহাশৃত্যে বিলীন হুইতেও কাতর নহি। এই বস্তু কি, অতঃপর তাহাই

বলিব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কাব্য-সাহিত্যে তাহার যে যুগ-যুগ সন্ধান ও চকিত-পরিচয়ের উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি, তাহার বাকিটুকু শেষ করিব। 🖟 কারণ, আমারই কথা মাহুষ যে কতরূপে ভাবিয়াছে তাহার প্রমাণ র্ট্রিকবিগণের মুখেই পাওয়া যায়—যদিও মূল কথাটি বেড়িয়া বেড়িয়া তাঁহাদের কল্পনা বার বার দূরে ঘুরিয়াছে। আমি কবিদের মানব-পূজার কথা সংক্ষেপে বলিয়াছি—মানব-পূজা জীবনেরই পূজা। কিন্তু এই জীবন-পুম্পের মধু-দৌরভে একান্ত মুগ্ধ ও লুব্ধ হইলেও, কবির কল্পনা-ভূঙ্গ মধুপাত্রে লগ্ন থাকিতে পারে নাই, গুঞ্জন করিবার জন্ম উর্দ্ধে পরিক্রমণ করিয়াছে—বস্তুকে ছাড়িয়া, ভাবের অথবা ভাবনার আতিশয্যে দিশাহারা হইয়াছে। আধুনিক কবি জীবনকে এত সহজ নিশ্চিন্ত ভাবে বরণ করিয়া সম্ভষ্ট হইতে পারেন না—পূর্ব্যকালের অপেক্ষা একালের কবির জীবন-নিষ্ঠা আরও নিবিড় হইলেও, মন এক মুহুর্ত্ত হৃদয়কে বিশ্রাম দেয় না। আমাদের আধুনিক কাব্যেও এই ছন্দ্র ভাল করিয়া জাগিয়াছে। 'বিসর্জনে'র কবি জয়সিংহের জবানিতে যাহা বলিতেছেন, তাহা আনন্দের কথাই বটে ; কিন্তু সে আনন্দবাদ যেন নিক্ষল বিজ্ঞোহের নিরুপায় সাস্থনার মতই শুনাইয়াছে। অথচ এই কথাগুলির মধ্যে জীবনের গৃঢ় সত্যের আভাস রহিয়াছে। জীবনের তৃঃথই যে সত্য নয়—সর্বাতৃঃথের মধ্যে হু:খবিশ্বতির একটা নিরস্তর প্রেরণা বা প্রবৃত্তিই তাহার প্রমাণ। কবি বলিতেছেন—যাহা কিছু সত্য তাহাই তু:খময়, সত্যের ভাবনা দূর না रहेरल **जानम मुख्य रुग्न ना । प्रिथा**न्हे जानत्मत कात्रन—कीवतन रुथात्नहे স্কুজ আনন্দ আছে, দেখানেই বঞ্চনা আছে, মিখ্যা আছে—অতএব মিথ্যারই উপাদনা কর। মামুষ ষে হাদে, আনন্দ-উৎদব করে, তাহার কারণ, জীবনের সেই স্তরে বা সেই অবস্থায় সত্যের ভাবনা থাকে না;

এবং যেহেতু এত হৃ:খ এত লাগুনা এত হিংস্রতার মধ্যেও জীবন-স্রোত কলহাস্ত্রমুখরিত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে, অতএব বুঝিতে হইবে, ইহার মূলে কোখায়ও সত্য নাই—

> नव विशा, वृह्द वक्षना, তাই হাসিতেছি—তাই গাহিতেছি গান, ওই দেখ পথ দিয়ে তাই চলিতেছে লোক নিৰ্ভাবনা, তাই ছোট কথা নিয়ে এতই কৌতৃক হাসি, এত কুতৃহল, তাই এত যত্নভারে সেক্তেছে যুবতী ! সত্য যদি হ'ত, তবে হ'ত কি এমন ? সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেখা ? তাহা হ'লে বেদনায় বিদীর্ণ ধরায় ৰিখবাাপী বাাকল ক্ৰন্সন থেমে গিয়ে. মুক হয়ে রহিত অনস্তকাল ধরি ! বাঁশি যদি সতাই কাঁদিত বেদনায়-কেটে গিয়ে সঙ্গীত নীরব হ'ত তার। মিখা ব'লে তাই এত হাসি: খাশানের কোলে বসে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে গান : হিংসা-বাাদ্রিণীর ধর নথতলে চলিতেছে প্রতি দিবসের কর্মকার । সত্য হ'লে এমন কি হ'ত !

— অর্থাৎ, জীবনে সহজ আনন্দ সম্ভব বটে, কিন্তু তাহার মূলে কোনও সত্য নাই। এই আনন্দ মিথ্যা, তুঃখই সত্য—এ কথা নাটকীয় চরিত্রমূখে ব্যক্ত হইলেও তাহা লিরিক-কবির আত্মগত উৎকণ্ঠারই নিদর্শন। জীবনের তুঃখ-স্থের কোন অর্থ নাই—এ কথা বেমন সত্যা, তেমনই অর্থ নাই বলিয়া, জীবন যে মিথ্যা—এই চিস্তাই সহজ জীবনধর্ম হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিয়াছে। অতএব উপরি-উদ্ধৃত কবি-বাক্যে, জামার কথার ইন্দিত আছে মাত্র, পূর্ণ সমর্থন নাই। তথাণি ওই ইন্দিতটুকুর জগুই আমি উহা উদ্ধৃত করিলাম—উহাও একপ্রকার সাক্ষ্য।

कार्या कीयरनत कथारे मूथा रहेरलख, कवित्र कल्लना वा कावा-প্রেরণার যতই প্রদার ঘটিয়াছে, ততই প্রেম ও দৌন্দর্য্য-এই চুইটি ভাব, মাহুষের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কবির ধ্যান-ধন হইয়া উঠিয়াছে; কায়া অপেক্ষা ছায়ার মোহ বাড়িয়াছে; আমরা যাহাকে জীবন বলি, ভাহাকে একটা মায়াবরণে আবৃত করিয়া, কিংবা তাহাকে স্পষ্ট অস্বীকার করিয়া, একটি অপ্রাক্বত রদলোকের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ; কবির কল্পনা-শক্তিই কবিকে একরূপ জীবন্মক্তির অধিকারী করিয়াছে। প্রথম দিকে, কাব্যে মহয়ত্বের একটা আদর্শ, বা একটা অসাধারণ মহত্ত্বে পূজা চলিয়াছিল; পরে মহুয়াত্বকেও দূরে ফেলিয়া ব্যক্তি-স্বতন্ত্র ভাব-সাধনাই কবিধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ছই জন খুব বড় ইংরেজ কবির কথা আমরা জানি—এক জন কীট্দ, অপর জন শেলী। কীটুসের কবিকর্মের পরিচয় অনাবশুক; কিন্তু তাঁহার কবিজীবনের সাধনা ও সমস্তা-সঙ্কটের কাহিনী নিরতিশয় চমকপ্রদ। কীট্সের ধ্যান ছিল--ফুল্বের। রূপ-জগতের রহস্থ--ইব্রিমন্বাবে রস-দেবতার যে সাক্ষাৎকার—তাহারই আনন্দ-আবেশে, এই ষুরতি-রতিরস-বিহ্বল কবি সর্ব সংশয় নিরাকরণ করিতে চাহিয়া-ছিলেন। কিন্তু এই স্বল্লায়ু সাধক সাধনার এক সোপান হইতে অক্স সোপানে দ্রুত আরোহণ করিবার কালে সহসা জীবনের যে মূর্ত্তি প্রাণ-চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মানস-অভিমান ধ্লিসাৎ হইয়া গেল;
অবশেষে জীবনরসর্বিক মান্থবের সৌভাগ্য স্বরণ করিয়া তিনিই আর্ত্তরেও
বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"They seek no wonder but the human
face"। শেলীও সৌন্দর্য্য-ভাবসাধনার কবি; কিন্তু সে সৌন্দর্য্য ঠিক
রপ-রস নয়—তাহা রূপাতীত, চিন্ময়। শেলীর প্রেমণ্ড তাই অতিমাত্রায়
আধ্যাত্মিক। সর্বসৌন্দর্য্যের আধারভূতা, স্বাষ্টর নেপথ্যবাসিনী,
'আত্মমধ্যা' 'য়য়ংস্থিতা', মর্ত্তামলিনতাম্ক সেই চিন্ময়ী-সত্তার ধ্যানে তিনি
বাস্তবের প্রতি প্রন্ধাহীন; এই মাটির জীবন, মাটির মান্থব তাঁহার অশেষ
কর্মণা ও সহাম্ভৃতি উদ্রেক করে সত্যা, কিন্তু তাহার সেই অবস্থাই
তাঁহাকে বিদ্রোহী করিয়া তোলে; তাহার সেই মুন্ময়তাই তাঁহার আশান্তি
ও অধীরতার কারণ, তিনি তাহা এক মুহূর্ত্ত সহু করিতে পারেন না।
তাই শেলীর কাব্য অবান্তব ভাব-স্বপ্লেই মনোহর; সে গানের স্বর
নক্ষত্রলোকে প্রতিধ্বনিত হয় বটে, কিন্তু মান্থ্যের মানবীয় আকুতির পক্ষে
তাহ্য নিক্ষল হইয়া আছে।

প্রেম ও সৌন্দর্য্য, কবি-কল্পনার এই তুই ভাব-বস্তু, এ পর্যান্ত সাহিত্যে নানা আকারে ও নানা ভঙ্গিতে বিচিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু মাহুষের বান্তব হৃদয়-রেদনার স্বরূপ ও তাহার মূল্য, কবিই কতক পরিমাণে অন্তধাবন করিলেও, কবির কাজ হইয়াছে প্রধানত রসস্ষ্টি—ফুলকে ত্যাগ করিয়া ফুলের শোভা ও সৌরভের স্বপ্রজাল-রচনা। কবি ঠিক মাহুষের সম্পোত্র নহেন, কবির দৃষ্টিতে যে নেশা আছে তাহা আমাদের আয়ত্ত নহে; কবির কথা হৃদয় করিতে হইলে, আমাদিগকেও কয়েক ধাপ উপরে উঠিতে হয়। কবির দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টিই বটে, তাই সে দৃষ্টি সাধারণ মানবের পক্ষে সত্য নহে। তথাপি আমরা এতকাল এই দৃষ্টির সাহায়েই

জীবনের মহিমা ও মাহুষের মহুয়াত্মের মূল্য সম্বন্ধে আখন্ড হইতে পারিয়াছি। আজিও সেই কবি-প্রতিভাই জীবনকে আরও গভীর ও ঘনিষ্ঠ করিয়া আমাদের হৃদয়গোচর করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আফি দেই প্রদক্ষেই রুশ-সাহিত্যের কথা তুলিয়াছি। এই সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ—'loyalty to humanity', এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কোনও নেশা নয়. কোনও রূপরস্পিপাসার ঘোর নয়—মাতুষকে একেবারে তাহার ম্ব-প্রকৃতিতেই দং-রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার যে প্রাণময় দৃষ্টি—ইহাই সে সাহিত্যে কবি-প্রতিভার নৃতনতম সাধনা। শেক্স্পীয়ারের কবি-কল্পনার objectivity বা তল্ময়তার কথা পূর্বেব বলিয়াছি, তাহাতেও আমরা রসাবেশের সাহায্যে একপ্রকার জীবন্মুক্তির অধিকারী হই—বাস্তবজীবনের বাস্তবতায় আশ্বন্ত হই না; সাধারণ মানুষের পক্ষে সে অবস্থা তুর্লভ না হইলেও ক্ষণিক। আধুনিক কবি-কল্পনার মন্ময়তা বা subjectivity যে অপূর্ব্ব ভাব-রদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেও 'loyalty to humanity' নাই, কারণ তাহাও মামুষের বাস্তব হৃদয়-সংবেদনার ক্ষেত্রে অমূলক বলিয়াই মনে হইবে। আধুনিক ভারতীয় কবি-প্রতিভা, একান্ত ভারতীয় ভাবদৃষ্টির সাহায্যে, যে অপূর্ব্ব গীতি-রস সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেও জীবন ও জগংকে অতি উর্দ্ধণ কল্পনায় আত্মসাৎ করিবার পদ্ধা রহিয়াছে—১অস্তর ও বাহিরের ছন্দ্র যেমন আর নাই, তেমনই বাহিরের বান্তবতাও লুপ্ত হইয়াছে। এ কাব্যে, সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও প্রাণের পিপাদা অন্যোগ্যদাপেক্ষ হইয়া এমন একটি তৃপ্তি ও আশ্বাদের সন্ধান দিয়াছে, এবং আত্মপ্রসাদ বা আত্মমহিমার উল্লাস এমন ভঙ্গিতে উদ্গীত হইয়াছে—যেমনটি বোধ হয় আর কুত্রাপি হয় নাই। সে কবির কণ্ঠে যথন শুনি—

যাবার দিনে এই কথাটি বলে' যেন বাই, যা দেখেছি বা পেরেছি তুলনা তার নাই। এই জ্যোতি-সমুজমাঝে বে শতদল পদ্ম রাজে তারি মধু পান করেছি, ধল্প আমি তাই, যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।

বিশ্বরূপের খেলাযরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম ছটি নয়ন মেলে।
পরশ হাঁরে যায় না করা সকল দেছে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে' দিন তাই,
যাবার বেলা এই কথাটি জানিরে যেন যাই ঃ

—তথন মনে হয়, এই তো!—জীবনকৈ পরম আশীর্কাদরূপে, এক মহাপূজার নির্মান্যরূপে, মাথায় করিয়া লওয়ার—জীবনের অতিরিক্ত আর কিছু আকাজ্জা না করার—এমন বাণী যথন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, তথন আর ভাবনা কি? "এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন ভাই"—ইহাই তো জীবনরস-রিক্তার—জীবনের মধ্যেই পূর্ণ চরিতার্থতা-লাভের চরম সাক্ষ্য! কিছু ইহাতেও 'loyalty to humanity' নাই; এ বাণী যে দিব্য-চেতনা হইতে উৎসারিত হইয়াছে, তাহার অধিকারী ভাব-সাধক কবি—সাধারণ জীবন-যাত্রী মান্ত্র্য নহে। 'বিসর্জ্জনে'র কবির পক্ষেই এ অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে; অন্তর্ম ও বাহিরের হন্দ্রকে সত্য ও মিথ্যার হন্দ্রমণে উপলব্ধি করিয়াই, একটি ভাব-সত্যের উপলব্ধির হারা সেই হন্দ্র উত্তীর্ণ হওয়ার যে সাধনা, তাহাতে, শেষ পর্যন্ত জগৎ ও জীবনকে আত্মগত আদর্শের ক্ষান্তরিত করাই স্বাভাবিক—এই আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি সহজ জীবনধর্মের আয়ত্ত নয়।

এই প্রত্যক্ষ বান্তব মানব-সংসার ও মর্ত্ত্যস্বভূময় জীবন-বাত্রাকেই কবি

্বৃদ্ধি একান্তভাবে গ্রহণ করিতেন, তবে তিনি এত সহজে চরিতার্থ হইতে
পারিতেন না। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-কল্পনা সীমাতেই
সন্তুষ্ট নয়—সীমাতীত বিশ্বের, ও কালাতীত চিরস্তনের—এক অতি
গভীর আত্মপ্রত্যয়লর আত্মাসের বলে, তিনি জীবন ও মৃত্যুকে মিলাইয়া
লইয়াছেন, এবং সর্বভ্রম ও সর্ব্বসংশয় হইতে মৃক্ত হইয়া এমন আনন্দবাদের কবি হইয়াছেন। আমার সন্ধান—জীবনের মধ্যেই জীবনের
রিতার্থতা, সর্ব্ব তৃংথ সর্ব্বনাশের মধ্যেই প্রাণের আপ্রয়লাভ; জীবনের
রূপান্তর নয়, তাহাতে কোনও ভাব-সত্য বা ভাব-সৌন্দর্য্য যোজনা নয়—
নাস্বের স্বাভাবিক মহয়ত্ত্বের মধ্যেই—সকল ক্ষতি সকল নিক্ষলতার
যথেই—বলিতে পারি কিনা—

অপরপকে দেখে গেলেম ছটি নয়ন মেলে,

এবং---

এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে' দিন তাই।

–কোনরূপ ভাব-সিদ্ধি নয়, সে হইবে বাস্তব জীবন-চেতনার ফল।

রুশ-সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম; সে সাহিত্যের প্রধান

থবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত সমালোচকের আরও ছই

ফটি কথা উদ্ধৃত করিব। এ সাহিত্যে, জীবনের সঙ্গতি-বোধ—

সীলর্ষ্য-সাধনার ফল নহে; এখানে মানব-ভাগ্যের বাস্তব রহস্তভদের প্রয়াসই করিধর্ম—করিকল্পনা এক নৃতন পথের পথিক
ইয়াছে। মাহুষের মনঃপ্রাণ, ভাহার চরিত্র বা কর্মের মধ্য দিয়াই

দীবনে যে রূপ পরিগ্রহ করে—ভাহার ব্যক্তি-সন্তার সেই গৃচ্তম

হস্তকে পরম শ্রহা ও অসীম মমতার সহিত মানিয়া লওয়াই এ

সাহিত্যের প্রধান প্রেরণা। এজন্ত, beauty নয়-good-এর এক न्जन वर्ष এই नकल लिथकरक विश्वचारित ভाविত কविशाहि। আমাদের ভাষায় এই good-এর অর্থ সং-real বা true; যাহা কিছু षाट्ड তाहार्रे एव मर वा ममस्विक, এ हिन्छा षामारमंत्र रमर्ग नृजन नम्र। ক্রশ-সাহিত্যিক মানুষের জীবন বা মানবীয় স্তাকেই স্তা-রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। টলস্টয়, ডস্টয়েভ স্কি ও চেহভ-এর এই দৃষ্টিকে ইংরেজ সমালোচক ব্লেন—"an attitude of complete acceptance, that is to say, an apprehension of human life as something which in all its manifestations exists in its own right" I 'In all its manifestations'—অর্থাৎ, সে সং কোনও ভাব-সত্য বা বিশ্ব-সত্যের সং নয়, সর্ক্ষবিধ ব্যক্তি-সত্তায় তাহা বিভাষান আছে। বহু ও বিচিত্রকে একের অনুগত করিয়া দেখা যেমন 'complete acceptance' নয়, তেমনই এক 'রস'কেই বহু ও বিচিত্রের মধ্যে আস্বাদন করাও 'complete acceptance' নয়। এই 'complete acceptance'-ই—loyalty to humannity; ডদ্টায়েভ স্কির সাহিত্য-সাধনায় ইহার পরিচয় আছে। ডস্টয়েভ্স্কি তাঁহার সমগ্র সাহিত্যিক জীবন ধরিয়া ইহারই সন্ধান করিয়াছিলেন: এবং Ivan Karamazov-এর মত মাহুষের পক্ষে-অর্থাৎ, মন্তিষ্ক ও হানর চুই-ই প্রথর বলিয়া, এই তুইয়ের দ্বন্ধ যাহার মধ্যে প্রবল-দেই আধুনিক মান্নযের পক্ষে, এই complete acceptance দূরহ হইলেও, ডস্টয়েভ্স্কি শেষ পর্যান্ত ইহাকে জীবনধর্মের সম্পূর্ণ অমুগত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছিলেন— Aloysha-চরিত্র তাহারই দৃষ্টাস্ত। "How can man be reconciled to life? Is reconciliation and acceptance possible?"

ডস্টয়েভ্স্কির উত্তর—হাঁ, কিস্ক ভার জন্ম চাই—"a direct intuicion ...of an essential harmony"। ইহাও একরপ মিষ্টিক যোগ-পন্থা। ডস্টয়েভ্স্কির শেষ গ্রন্থ, The Brothers Karamazov অনমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে—শেষ কথাটি তিনি বোধ হয় শেষ করিতে পারেন নাই। আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিলে তিনি কোথায় গিয়া পৌছিতেন, কে জানে? জীবন-রহত্মের আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার মর্মাঙ্ক্রর উৎপাটন করিতে কেহ পারে নাই—সেই রহস্মই সকল তৃঃসাহসিককে গ্রাস করিয়াছে।

हैश्दब म्यादनाहक এই প্রদক্ষে, দেকস্পীয়ার, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, শেলী, কীটস, এমন কি বায়ুরনের কাব্য-সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন— দকল কবির মধ্যেই এই প্রশ্নের দমাধান-প্রয়াদ ছিল; তাঁহার মতে, কশ-সাহিত্যেই সে সমাধান মিলিয়াছে। আমার মন তাহাতে সায় দেয় নাই-প্রয়াদের চূড়ান্ত হইয়াছে বলিতে আপত্তি নাই, কিন্তু উহাই যদি সমাধান হয়, তবে পাশ্চাত্য মানুষের পক্ষে তাহা নতন হইতে পারে, আমাদের নিকটে নয়। আমি যে রুশ-সাহিত্যের উল্লেখ ও আলোচনা করিলাম, তাহার কারণ, সে সাহিত্যে সমস্থার সমাধান যেমনই হোক, তাহাতে যে 'loyalty to humanity' রহিয়াছে তাহা অপুর্ব, আমার চিত্ত তাহাতেই আশ্বন্ত হইয়াছে। ডস্টয়েভ্স্কির কথাই বলিব। মান্নুষের ব্যক্তি-সত্তা ও সেই সত্তার নিয়তিকে সং বলিয়া বুঝিবার—তাহা যেমন তেমনই হইবার অধিকার য়ে তাহার আছে—ইহা ধারণা করিবার যে দিব্য প্রতিভা, তাহাই ডস্টয়েভ্স্কির গৌরব। কিন্তু ডস্টয়েভ্স্কির খ্রীষ্টান-সংস্কার এতবড় বিশ্বাসকে স্বস্থ থাকিতে দেয় নাই; মহুয়জীবন সম্বন্ধে এই

সং-বৃদ্ধি হু:থকে ভেদ করিতে পারে নাই। তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-সাধনায় এই তুঃধই স্বচেয়ে বড় সমস্তা হইয়া আছে। এট্টের পূর্ণ-মানবতাও তাঁহার চক্ষে, এই তুঃথের নিকটে পরাস্ত হইয়াছে—সেই অপরিসীম কারুণোর পরিণাম লক্ষ্য করিয়া তিনি হতাশ হইয়াছেন। The Idiot-নামক উপক্রাসে তিনি চরিত্রবিশেষের মুথে সে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। হল্বাইন-(Holbein)-অন্ধিত থ্রীষ্টের একথানি ছবি—-কথাগুলি তাহারই সম্বন্ধে। ক্রশকার্চ হইতে সভা নামাইয়া লওয়া হইয়াছে—সেই রক্তাক্ত বিকৃত মুখমণ্ডলে কি অসহ্ যাতনার চিহ্ন, শৃত্ত অক্ষিতারকায় সে কি অপরিসীম অসহায় ভাব! সচরাচর এরপ চিত্রে, অসীম যাতনার মধ্যেও থ্রীষ্টের মুখমগুলে স্বৰ্গীয় দৌন্দৰ্য্য ফুটাইয়া ভোলা হয়; কিন্তু এই চিত্ৰে মান্তব-এটির যত কিছু লাঞ্চনা, দেহ-মনের অশেষ তুর্গতি, স্বস্পষ্টরূপে অন্ধিত হইয়াছে। "এই মৃত্যুষাতনাক্লিষ্ট ক্ষতবিক্লত মৃথ দেখিলে স্বভই মনে হয়—মৃত্যু এতই ভীষণ ও ছর্দান্ত যে, যে-মহাপুরুষ তাঁহার জীবিতকালে **অলৌকিক শক্তিবলে মৃত্যুকে আজ্ঞাবহ করিয়াছিলেন, শেষ পর্যান্ত** তিনিও তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছেন। ইহার পানে চাহিলে, স্ষ্টির অন্তর্নিহিত কি পৈশাচিক শক্তির সাক্ষাৎ-দর্শন ঘটে। সে যেন একটা অতিকায় দানব—যেমন মৃক, তেমনই ত্র্বার! অথবা, সে যেন একটা আধুনিক কলকজ্ঞাগঠিত বিরাট শক্তি-যন্ত্র; সেই যন্ত্র এমন এক বস্তকে নিম্পেষিত করিয়া গ্রাস করিয়াছে—সমগ্র জ্বগৎ এবং তাহার যত কিছু তত্ত্ব অপেক্ষা যাহা মূল্যবান, সারা সংসার যাহার তুলনায় তুচ্ছ; এমন কি যাহার পদস্পর্শে পূত হইবার জন্মই যেন এই পৃথিবীর সৃষ্টি

হইয়াছিল।" উক্ত গ্রন্থের নায়ক Prince Muishkin-এর মধ্যে ্ডস্টয়েভ্স্কি মানব-রূপী এীষ্টের পরম কারুণ্য ও তাহার চরম নিফলতা প্রকটিত করিয়াছেন। মামুষের প্রতি তাঁহার শ্রন্ধার যেমন অস্ত নাই. তেমনই ওই এক প্রশ্ন তাঁহাকে বিকল করিয়াছে—"How can man be reconciled to life?" যে যোগ-সমাধির পয়া—"direct intuition of an essential harmony"-র কথা ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন, ডসটয়েভ স্কি যে তাহা ভাবিয়াছিলেন, ইহা সতা। তিনি এক আশ্চর্য্য উপায়ে তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের মুগী-রোগ ছিল, ঐ রোগের আক্রমণকালে, যাতনায় অচৈতন্ত হইবার পর্ব্বমূহর্ত্তে, তিনি দেহ-চেতনার উদ্ধে আর এক চেতনার আভাস পাইতেন-Prince Muishkin-এর তাহাই হইত। সে অবস্থার যে বর্ণনা তাহার মূথে ভূনি, তাহা পাঠ করিয়া আমারও রোমাঞ্চ হয়; কারণ, আমাদের দেশেও, অতি অল্পদিন পূর্ব্বে এক সাধক মহাপুরুষের জীবনে ঠিক এইরূপ দৈহিক বিকার এবং তাহার ফলে ঠিক এই অবস্থার কথা আমরা শুনিয়াছি। আমি ডস্টয়েভ্স্কির কথাগুলির ইংরেজী অমুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি ৷— '

These moments, short as they are, when I feel such extreme consciousness of myself, and consequently more of life than at other times, are due only to the disease—to the sudden rupture of normal conditions.

. ইহাও ব্যাধির ফল বলিয়া, তাঁহার সন্দেহ হইত যে, এ চেতনা উচ্চন্তরের নয়—নিমন্তরের; কিন্তু তথনই আবার মনে হইত, ব্যাধিই ইউক আর যাহাই হউক— —the moment seems to be one of harmony and beauty in the highest degree, unbounded joy and rapture and completest life—these instants were characterised by an intense quickening of the sense of personality.

—এ কথাও নৃতন নহে—বছ পুরাতন; এমন যে ঘটে, তাহা বহিজ্ঞানসর্ব্ধর পাশ্চাত্য মান্থবের নিকটে অভ্যুত মনে হইতে পারে, কিন্তু অন্তজ্ঞানলুক প্রাচ্যের মান্থব ইহাতে চমকিত হইবে না। ব্যাধি বলিয়া যে সংশয়, সে সংশয় শেষে আর ছিল না—The Brothers Karamazov-গ্রন্থে Aloysha-র জীবনে তাহা অতি সহজ হইয়া দেখা দিয়াছে। অতএব এ কথা ঠিক যে, শেষ পর্যান্ত বান্তব মানবজীবন-জিজ্ঞান্থ এই মহাপ্রতিভাবান লেখক মিষ্টিক-পন্থার শর্ণাপন্ন হইয়াছিলেন।

আমি ইহাই তস্টয়েভ্স্কির প্রতিভার সর্বপ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে করি না। মিষ্টিক-উপলব্ধি যতই সত্য হউক, তাহা মাম্বমাত্রের সহজলভ্য বা সহজলাধ্য নহে। "An intense quickening of the sense of personality"-র কথা জানি—দে অবস্থা যতই উর্দ্ধন্তরের হোক, তাহা অ-যাভাবিক, এবং দে অবস্থায় জীবনের সহজ অমুভ্তি লোপ পায়। এই যে ব্যক্তি-চেতনার অত্যধিক ফুর্তি—ইহাতে ব্যক্তির যেমন মৃক্তি ঘটে, তেমনই জীবনীর্ত্তরিও উপশম হয়, জগং ছায়া হইয়া য়ায়। অতএব ইহাও একপ্রকার স্প্রতিকে অস্বীকার করা। কিন্তু ভস্টয়েভ্স্কির প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি এই যে, তিনি শেষ পর্যান্ত যে তর্বেই উপনীত হউন, জীবনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—তেমন গভীর দৃঢ় ও নির্ভীক দৃষ্টি এ পর্যান্ত আর কোথাও মেলে নাই। জীবনের ব্যক্তিগত ও বস্তুগত মূল গ্রন্থিটকে তিনি সজোরে দৃচ্ম্ন্টিতে ধরিয়াছেন, ত্ঃথকে

তিনি নস্থাৎ করিবার চেষ্টা করেন নাই, মান্ন্যকে ছাড়িয়া প্রেম-সৌন্দর্য্যের ধ্যান করেন নাই, জীবনকে মার্জিত পরিচ্ছন্ন করিয়া লইবার জন্য কোনও ভাবগত আদর্শ বা নীতিবাদের বশীভূত হন নাই। আধুনিক ক্ষণদাহিত্যের মূলে যে সং-এর ভাবনা রহিয়াছে, তাহার কারণ—জীবনকে প্রাপ্রি স্বীকার করিবার আকাজ্জা। এই সং, জীবনের উর্দ্ধে বিরাজ করিতেছে না, মান্ন্যের মন্থ্যুত্বের মূলে অধিষ্ঠান করিতেছে। মান্ন্য যে ত্থার পায়, তাহার কারণ সে সং—তাহার কোন কর্মে সে তাহার সেই সং-প্রকৃতিকে লক্ষ্মন করে না। সেই কর্ম্মের বিচারে কোনও বহির্গত নীতি নাই—তাই তাহা পাপও নহে, পুণ্যও নহে। কর্ম্মের ফল তৃথে বলিয়াই, কোনও কর্ম্ম কুনহে। তৃথে স্বতন্ত্র বস্তু, বরং এই তৃথেই তাহার আত্মতৈতন্ত্র বা সং-চৈতন্ত্র প্রবৃদ্ধ করে। সকল কর্ম্মফল-ভোগের মূলে এই আন্তিক্যনীতি আছে, অতএব—"Human life in all its manifestations exists in its own right"।

আবার সেই তৃ:থের কথাই আসিয়া পড়িল—মান্নধের জীবনে উহার চেয়ে সত্য আর নাই, উহাই যেন একমাত্র কথা! বৃদ্ধ হইতে ডস্টয়েভ্স্কি—প্রায় আড়াই হাজার বংসর—ওই তৃ:থের কথাই মানব-মনীষার একমাত্র উপজীব্য হইয়া আছে। তার পূর্ব্বে তৃ:থ বোধ হয় এত বড় হইয়া উঠে নাই—মান্নধের জীবন অপেক্ষাকৃত চিন্তা-মৃক্ত, অতএব স্বস্থ ছিল। আজ আমার মত একটা নগণ্য মান্নম্ব এই তৃ:থের ভাবনাকেই বড় করিতে চাহে না, আড়াই হাজার বংসরের সংস্কার আমার মধ্যে বিল্রোহ করিতেছে! বৃদ্ধ, তৃ:থ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্ত, জীবনকে নির্বাণিত করিতে চাহিয়াছিলেন,—মান্নমকেই নিঃসত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, কর্মা

জীবনকে বা আত্ম-সত্তাকে আরও গভীর করিয়া আস্বাদন করিতে গিয়া, কুন্ত 'আমি'টা--- সাধারণ মাহুষের সহজ জীবন-সংস্কারটাই---. হারাইতে বদিয়াছিলেন। প্রাচ্য চায় ছংথের নিবৃত্তি, পাশ্চাত্য চায় ছংখের নেশা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সন্ধি ঘটাইয়াছে রুশীয় প্রতিভা। তুঃথকে সে যেমন অবস্ত বলিয়া পরিহার করিতে চায় না, তেমনই একটা অন্ধ হঃখ-মত্ততাও তাহার নাই। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সমালোচকের একটি মস্তব্য বড়ই অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, ডদটয়েভ্স্কি-প্রমুখ লেখকগণের অন্তরে রহিয়াছে—"the feeling that there is a secret of life which can be discovered only by a strange sacrifice, and that life must remain unintelligible until it is discovered"; কথাটা হৃদ্দর বটে, এবং মনে হয়, আমার কথাও যেন কতকটা তাই। কিন্তু এই 'Sacrifice' কথাটার অর্থ কি ? আমি মাহা ভাবিয়াছি, এবং ভাল করিয়া ভাবিবার জন্ম এই লেখার ধুয়া ধরিয়াছি, উহা কি ভাহাই ?

8

"Secret of Life" বলিতে জীবনের কোনও অর্থ ব্ঝায় না, অর্থাৎ তাহাকে তর্ক-বৃদ্ধির বারা বৃঝিয়া লওয়া যায় না; সে একটা অপরোক্ষ অহন্ত্তি, এ কথা মানি। কিন্তু তাহা উপলব্ধি করিবার—আবিহ্নার করিবার নয়, দেথিবার—ক্ষেথাইবার নয়। "Life must remain unintelligible"—এ ভাষাও ঠিক হয় নাই। Intelligible-কথাটাই

যে থারাপ! সবচেয়ে বড় কথা ওই—'Sacrifice'। কিন্তু আমার মনে হয়, কথাটির মধ্যে একরপ সজ্ঞান হৃংখ-পাওয়ার বা স্বেচ্ছায় হৃংখ-বরণের ভাব আছে। হৃংথের ভূত কিছুতেই ছাড়ে না! এ সকলের মধ্যে একটা তত্তিস্তা ও হরহ সাধন-পদ্থার ইক্বিত আছে; নতুবা, উপলব্ধি বা অপরোক্ষ অমূভূতির কথাটা ঠিক, এবং 'sacrifice' কথাটাও — অজ্ঞান ও অবশ আত্মবিসর্জ্ঞন অর্থে মানিয়া লইতে আপত্তি নাই। এইবার আমার কথা বলি।

যথনই সমষ্টির কথা চিন্তা করি, তথনই ব্যক্তি-আমির কথাটা চাপা পড়িয়া যায়। দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মনীতি প্রভৃতি সকলই সমষ্টিগত চিন্তার ফল; অথবা এমনও বলা ঘাইতে পারে, যাহা কিছু সমষ্টিগত. তাহাই ভাবনা বা চিস্তা; যাহা কিছু একাস্ত ব্যক্তিগত, তাহাই ভাব বা অমুভৃতি। সাহিত্য ব্যক্তির সৃষ্টি, তাই তাহা সাহিত্য; এবং তাহাতে যাহা স্ষ্টি হয়, তাহাও ব্যক্তি বা particular। তাই সাহিত্যেই আমরা কতক পরিমাণে জীবনের সত্য উপলব্ধি করি—দর্শনে বা ধর্মতত্ত্বে নয়; কারণ, সেখানে আমরা ভয় পাই, পদে পদে ব্যক্তি-চেতনাকে লজ্মন করার পীড়া অমভব করি। জীবনের যে হুঃথ তাহা যতক্ষণ ব্যক্তিগত, ততক্ষণ—তাহা ৰতই তীব্ৰ হউক—যে প্ৰাণ তাহাকে অহুভব করে, সেই প্ৰাণই তাহাকে বহন করিবার শক্তি রাথে, তাহা না হইলে মাহুষ বাঁচিত না। সে **ए: (४) व्यक्तिम ७ छे । अर्थ को उन-४ को उन-४ को उन-४** এই ব্যবস্থায় সম্ভুষ্ট না থাকিয়া, ভাবকে ভাবনায় প্রসারিত করে, এবং इःथरक खगरक वााश्च कतिशा रिएस, कथनहे इः त्थत अस स्मरण ना, **এ**वः দেই ভাবনাপ্রস্ত তুঃ**খ হইতে নি**ষ্কৃতিলাভের জন্ম নিক্ষল চেষ্টারও **অ**বধি খাকে না। তথনই জীবনের অর্থের কথা উঠে, এবং সে অর্থের নানা

অনর্থবাদে মাহ্য শেষে মহয়ত্বহীন অথবা আত্মঘাতী হয়। যাহারা ত্বংক কোনও তত্ত্বের সাহায্যে, বা অন্ধভক্তির অচৈতন্তের দারা সহ্ব করিতে চায়, তাহারা জীবনকে একরপ অস্বীকারই করে। কিন্তু যাহারা থাটি নান্তিক—যাহারা জীবনধর্মই পালন করে, কোনও তত্ত্ব বা অর্থসন্ধানের ধার ধারে না—ত্বংথকে তাহারা সহজ ভাবেই গ্রহণ করে, এবং জীবনে যদি স্বাস্থ্যের অভাব না ঘটে, তাহা হইলে ত্বংথের মধ্যেও হাসে হাসে। বৃদ্ধ আপনার ত্বংথ অবসন্ধ হন নাই, থ্রীইও নয়। বৃদ্ধ বা থ্রীই যে ভাবনায় অন্থির হইয়াছিলেন—জীবন তাঁহাদিগকে সে ভাবনা ভাবিতে বলে নাই। সে ভাবনার ফল কি হইয়াছে ? ত্বংথ নিশ্চয়ই দ্র হয় নাই, কেবল বাড়িয়াছে মাত্র; মাহ্যের মাথা আরও থারাপ হইয়াছে, জীবনের প্রতি মাহ্যের আস্থা কমিয়াছে, সর্ব্ধশেষে মাহ্য মৃত্যুর সাধনাই করিতেছে। আজ সহজভাবে জীবন্যাপন করাই অসম্ভব, আমরা জীবন হইতে ভ্রই হইয়াছি; আজ—"the problem of life is to live"—প্রব্লেমই বটে!

এই ছংখ, অর্থাৎ জীবনকে অস্বীকার করার যে পাপ, যুগে যুগে তাহাই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে—ক্লশ-সাহিত্যে তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্পানের বারি করুণার মন্দাকিনী হইয়া বহিয়াছে; সেই ছংখই
ডস্টয়েভ্স্কির মত সাহিত্যিকের দিব্যদৃষ্টিকেও বাষ্পাচ্ছয় করিয়াছে।
সেই করুণা এত অসীম ও বৃহৎ বলিয়াই সে দৃষ্টিতে মাহুষের জীবন
এক নৃতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই করুণা যে ছংখের ধ্যান
করিয়াছে, তাহা একটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ তত্ত্ব মাত্র নয়,—লেখকের হাদয়
সর্বাত্র ব্যক্তি-বিশেষের হাদয়রপে স্পন্দিত হইয়াছে, বছ ও বিচিত্রের
মর্য্যাদা কোথায়ও ক্ষুয় হয় নাই; যদিও সেই ছংথের জয় হইয়াছে

লেখকেরই কবি-চিত্তে, অর্থাৎ আত্মলঙ্ঘনকারী ভাবনা-কল্পনায়। এই করুণার একটি দৃষ্টান্ত দিব—কোন্ গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম মনে নাই, কিন্তু ভুস্টয়েভ্স্কির অসাধারণ কবিশক্তির পরিচয়ম্বরূপ সেই কাহিনীর মূল মর্মটি আমার মনের মধ্যে এখনও গভীর হইয়া আছে। অতি দারুণ শীতের রাত্রি। জীবন-সংগ্রামে অবসন্ন অথচ দৃঢ়চিত্ত এক যুবা তাহার বাসগৃহে প্রবেশ করিতেছে—হোটেলের মত এক বাড়ির একথানি ঘরে সে চিল্লকস্থায় রাত্রিযাপন করে। জীবিকাই তাহার একমাত্র সমস্তা নয়: হৃদয় ও মন্তিষ্ক এই তুইয়েরই অতিরিক্ত কর্ষণের ফলে, সে জীবনের যে রূপ দেখিয়াছে—তাহার দেশে, তাহার কালে, সমাজের অধন্তলে সে যে তরপনেয় পন্ধরাশি দেখিয়াছে, তাহাতে জীবনে তাহার আর আস্থা নাই: আক্সই রাত্রে দে নিজেকে এই জীবন হইতে মুক্তি দিবে স্থির করিয়াছে। উপরতলায় উঠিবার সময়, সিঁড়ির নীচে যেথানে কয়লা প্রভৃতি থাকে, সেইখানে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল—অস্পষ্ট আলোকে সে দেখিতে পাইল, একটি শীতকাতর বালিকার অতি ক্ষুদ্র দেহ প্রায় অনাবৃত অবস্থায় কুওলীবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। জীবনে যাহার কোনও আস্থা আর নাই, সেই নান্তিক তৎক্ষণাৎ র্দেই বালিকার দেহ তুলিয়া লইয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিল, ও নিজের শয্যায় শোয়াইয়া অতি যত্নে জীর্ণ কম্বায় তাহাকে ঢাকিয়া দিল। তারপর, বাতি জালিয়া এইবার সেই শিশুর দিকে ভাল করিয়া চাহিতেই দে যেন সহসা ভূত দেখিল! যাহাকে সে বালিকা মনে করিয়াছিল তাহার দেহ তেমনই বটে, কিন্তু এ কাহার মৃথ! সেই শীর্ণ কোটরগত চক্ষু ও জ্বরতপ্ত ওঠে বারাঞ্চনার লালসা ফুটিয়া উঠিয়াছে—দে তাহার দিকে চাহিয়া মৃত্ব মৃত্ব হাসিতেছে! দেহে তাহার কিছুই নাই, তাহার বয়দ কত-কে বলিবে? অনাহারে ও

ব্যাধির ভাড়নায়—অতি অল্প বয়স হইতেই সে শুকাইয়া গিয়াছে, ভাহার দৈহ শিশুর মতই কৃত্র। এ হেন জীবন যাপন করিয়া, এত কষ্ট সঞ্ করিয়া—এই অবস্থাতেও—ভাহার সেই হাব-ভাব, সেই দৃষ্টি! স্বভাবের কি বিকৃতি—অথচ কি অসাড় অজ্ঞান ভাব! যুবক যে চক্ষে সেই মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল—সে চক্ষু ডসটয়েভ স্কি ভিন্ন আর কাহারও নাই।

কিন্তু তু:থের কথা নয়-যাহা বলিতেছিলাম। জীবন তু:ধময়, এমন কি তু: খই জীবনের মূল সত্য, এ কথা মাহুষ বহুদিন ভাবিতে শিথিয়াছে। আমার এই অতি-পুরাতন কথার প্রথম হইতে শেষ পর্যাম্ভ এই তু:খের কথাই বার বার আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ, এ ভাবনা এড়াইয়া চলিবার জোনাই, এবং তুঃখকে মানিয়া না লইলে জীবন-চেতনাকেই অগ্রাহ্ম করা হয়। কিন্তু তু:থ--আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক, যত প্রকারই হউক, মাতুষ এই ছ:গ সত্ত্বেও বাঁচিয়া থাকে: জীবন যদি তু:খেরই হয়, তথাপি মাতুষ জীবনেরই আদর করে। যাহারা করে না, ভাহারা মহাপ্রাণ বা মহামনা— তু:থের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গিয়া তাহারা জীবনকেই অনাদর করিয়াছে। এই কথাই বলিতেছিলাম। তু:খ যতক্ষণ ব্যক্তিগত. ভতক্ষণ মাতুষ জীবনেরই স্বাস্থ্য-শক্তির দ্বারা তাহাকে হজম করিয়া লয়; যাহারা অহস্থ তাহারাই পারে না। কিন্তু তু:খ ৰখন--থ্রীষ্ট বা বুদ্ধের মত—নৈর্বক্তিক হইয়া উঠে, তথন তাহার ঔষধ নাই; হয় নির্বাণ, ন্ম স্বৰ্গপ্ৰাপ্তির সাধনা করিতে হয়। তাহার কারণ, আপনার তুঃখ আপনি সহু করিবার উপায়।আছে, কিন্তু বিশ্বমানবের হু:খ দূর করা বা সহা করা ব্যক্তি-মানবের পক্ষে অসম্ভব। স্বান্টর অভিপ্রায় তাহা নহে। ব্যক্তির দিকে চাহিয়া দেখ, সকল স্বস্থ মাহুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি

আছে, যাহাতে সে সর্বভ্রেথ সহ্ম করিতে পারে এবং করিয়া থাকে :

'মাহুষের জীবনের সেই শক্তি সকল বিষের প্রতিষেধক, তাহার কথাই

চিন্তা করিয়া পরম বিশ্বয় বোধ করি, এবং সেই বিশ্বয়ই জীবনের

মহিমাবোধ-রূপে আমাকে সর্ববিশংশয়মুক্ত করে—জীবনের কোনও অর্থজিজ্ঞাসা আর থাকে না।

বৌদ্ধ-জাতকের একটি কাহিনী মনে পড়িল। জীব-জন্মের দু:খ নিবারণকল্পে যে মহাত্মা তাঁহার শাক্যসিংহ-জীবনে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং অন্তিত্বের গৃঢ় তত্ত ভেদ করিয়া জন্ম-জরা-মৃত্যুর আবর্ত্তন-চক্র ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বপ্রাণ শুল্য-প্রেমিকের প্রকলমের একটি গল্প আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। মহাপরিনির্কাণের তথন বিলম্ব নাই, একদিন নিতাসহচর আনন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন, আপনার বিবাহ-দিনের একটি ঘটনা আমার বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। আপনি বরাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, আপনার পাণিগ্রহণের আশায় শত শাক্য-কন্তা একে একে আপনার সন্মুখ দিয়া চলিয়া গেল: এতগুলি স্থন্দরী কুমারীর মধ্যে কেইই আপনার উদাসীন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না। অবশেষে শাক্য দণ্ডপাণির কন্সা গোপা যেমনই আপনার সম্মধে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অমনই আপনি रयन मञ्च-ठालिएजत मूछ जाँशांत मूर्य पृष्टि निवन्न कतिरलन, ध्वः পরমূহুর্ত্তে আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই পত্নীতে বরণ করিলেন। আজিও সে কথা স্মরণ করিয়া আমি আশ্চর্য্যবোধ করি।" তখন বৃদ্ধ শ্বিতহান্তে আনন্দকে বলিলেন, "বংস, তোমার বিশ্বয় অমূলক নহে। গোপাকে দেখিবামাত্র আমার শত জন্মের কথা সহসা স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল-সে আমার শতজনের স্থগত্থভাগিনী পত্নী, দেখিবামাত্র

তাহাকে চিনিয়াছিলাম। দে যে আমার কি ছিল, আমার একটি জন্মের কথা শুনিলে বুঝিতে পারিবে। সেবার আমি দক্ষিণদেশে সমুদ্রকুল হইতে কয়েক যোজন দূরে এক পল্লীতে ধীবরকুলে জন্ম লইয়াছিলাম; সমুদ্রতল হইতে মুক্তা-আহরণ করাই ছিল আমার জীবিকা। সংসারে আমি আর আমার পত্নী, আর কেহ ছিল না। তথাপি বড় কটে দিন যাইত। বৎসরের মধ্যে কয়েকমাস দুর সমুদ্রকূলে জীবিকাসংগ্রহে ব্যাপুত থাকিতাম ; অতি সামান্তই জুটিত, তাহাতে সম্বংসরের গ্রাসাচ্ছাদন ভালমতে নির্মাহ হইত না। একবার ভাগ্য প্রসন্ন হইল, আমি একটি অতি বৃহৎ ও স্থলকণ মৃক্তা পাইলাম। বড় আহলাদ হইল-এতদিনে দারিদ্র্য-ত্রংখ ঘুচিল, দে মৃক্তার বিনিময়-পণে বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিব। মূক্তাটিকে বক্ষে বাঁধিয়া, স্বল্পকালে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া দেশে ফিরিলাম—সঙ্গে সঙ্গে সকল আনন্দ নির্কাপিত হইল। দেশে তখন দারুণ তুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে; খাল্লশ্য অতিশয় তুমুলা ও তুম্পাণা হইয়াছে; যত দিন যাইতেছে ততই মৃত্যুসংখ্যা বাড়িতেছে, কত লোক যে মরিয়াছে তাহার ইয়তা নাই। দারুণ আশবায় অস্থির হইয়া গৃহে ছুটিলাম-বোধ হয় আমার ছ:থিনী পত্নী বাঁচিয়া নাই, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। গৃহে পৌছিয়া দেখিলাম, তথনও মরে নাই বটে, কিছ মরিতে বিলম্ব নাই—বহুদিনের অনাহারে শীর্ণ মৃতবং পড়িয়া আছে। তখন আমি আহার্যা-সংগ্রহের জ্ব বাহির হইলাম, এবং শত শ্ব বিপণি পার হইয়া প্রথম যেখানে শস্তের সন্ধান পাইলাম, সেইখানেই গলবন্ধনী হইতে মুক্তাটি ছি'ড়িয়া লইয়া, কয়েক মৃষ্টি তণ্ডুলের বিনিময়ে তাহা ফেলিয়া দিলাম, এবং গৃহে আসিয়া সেই তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া

মৃষ্ধ্ পত্নীকে বাঁচাইলাম। সে কি আনন্দ! রাজ্যস্থপ, দিরদৈন্তের অবসান—সকলই তুচ্ছ মনে হইল; সেই মৃক্তার বিনিময়ে যাহা লাভ করিলাম আর কিছুই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ হইল না! সেই প্রাণাধিক প্রিয়জনকে ভূলিব কেমন করিয়া? তাই এ জন্মেও দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিয়াছিলাম—গোপাই আমার সেই পূর্বজনের পত্নী।"

এ গল্পও সাহিত্য-তত্ত্বকথা নয়। তথনও বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ হয় নাই; হু:খ তথনও ব্যক্তিগত ও মানবস্থলভ ছিল বলিয়াই এত সহজে মৃত্যুর বুকেই অমৃত-আস্বাদন ঘটিত। ইহাই সহজ এবং লোকায়ত। মৃত্যু প্রতি পলে জীবনের উপরে হানা দিতেছে ; সর্ব্বনাশের খরপ্রবাহক্লে মাতৃষ কুটির বাঁধিয়া বাদ করে, দে কুটির প্রতি পলকে ভাঙিয়া ভাদিয়া যায়। দূর হইতে চাহিয়া দেখ—দে কি দৃষ্ঠা হাহাকার-ধ্বনিতে কান রাখিতে পারিবে না। কিন্তু নিজের প্রাণে নিজের জীবনে মান্তবের মত করিয়া দৃষ্টিপাত কর, আপনাকে অমুভব কর, দেখিবে দে এক পরম রহস্ত-বিষ এবং বিষের ঔষধ ছুই-ই পাশাপাশি মিলিয়া জীবনকে এক অপরপ ঐশ্বর্যা দান করিয়াছে। এই সহজকে আমরা চিন্তার ঘারা জটিল করিয়া তুলি, মাহুষের মন মাহুষের প্রাণকে উত্যক্ত করিয়া তোলে। জীবনের গৃঢ় রহস্য—Secret of Life চিস্তার মারা আয়ত্ত করা যায় না, জীবনামুভূতির মধ্যেই তাহাকে অপরোক্ষ করা যায়। কিন্তু এই সহজ এতই সহজ যে, ভাব ও অভাবের মধ্যে ইহার লুকাচুরি কিছুতেই ধরা যায় না, ভাবনার স্পর্শমাত্তে ইহা লুকাইয়া পড়ে। একমাত্ত কবিগণই দিব্য-প্রেরণার মুহুর্ত্তে ইহাকে ক্ষচিৎ ধরিয়া ফেলেন. কিন্তু বার বার হারাইয়া যান—সহজ জটিল হইয়া উঠে, যাহা অতি নিকট তাহা অতি দৃর উর্দ্ধে অবস্থান

করে, যাহা করামলকবং তাহাই বিপুল ও বিরাট হইয়া চিত্তকে সম্ভস্ত করিয়া তোলে।

রুশ-সাহিত্যের প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ সমালোচকের একটি উক্তি আমি উদ্ধৃত করিয়াছি—উক্তিটি আমার পক্ষে মূল্যবান। তিনি বলেন, সে সাহিত্যের সর্বত্ত একটা ভাব প্রচন্তন্ন হইয়া আছে—"it is a feeling that there is a secret of life which can be discovered only by a strange sacrifice, and that life must remain unintelligible until it is discovered"। এ কথাও নতন নহে,. ভারতীয় চিস্তায় ও সাধনায়-এমন কি হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনে-নিত্যকর্মপদ্ধতির মধ্যেও, একটা sacrifice-তত্ত স্থান পাইয়াছে; স্বর্গীয় রামেন্দ্রস্থলর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার 'যজ্ঞকথা' নামক গ্রন্থে, ইহাই গভীর পাণ্ডিত্য ও গভীরতর ভাবদৃষ্টির দারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার মধ্যেও তপস্তার ভাব আছে, জীবনের সহজ তত্ত্ব নাই। Sacrifice বা আত্মাহতির তত্ত্ই যদি স্পীর, তথা মানব-জীবনের মূল রহস্ত হয়, তবে তাহাকে এমনভাবে বুঝিয়া. তারপর তাহার অমুষ্ঠান করার প্রয়োজন নাই: এরপ একটা নীতির সজ্ঞান অমুষ্ঠান করিতে হইলে, উহার আনন্দ একরপ রুচ্ছ সাধনের আনন্দ হইয়া দাঁড়ায়। মাহুষের ভাবনায় যেমন হউক—জীবনে তাহার প্রয়োজন হয় না। সৃষ্টির যাহা তত্ত্ব, তাহা জীবনে, অতি সহজে অবশে অক্তানে অফুটিত হইবার কথা। যথনই তাহা মাহুষের ভাবনার বস্তু হইল, তথনই তাহা একটা সমস্তা বা অর্থযুক্ত কিছু হইল। স্থুখ ও তু:পের সংস্কার মাতুষের প্রাণে এমন করিয়া জড়াইয়া থাকে যে, উহার **कान**ोरिक **कार्यत्र मर्सा १९५क कविया मध्य मध्य हम ना, श्रासायन** छ

হয় না। মাত্র ছ:থকেও বরণ করে স্থের জন্ম, এবং সেই স্থের কতথানি যে ছ:থ তাহা ভাহার মনেই হয় না। ইহাই রহস্ম, ইহাই— Secret of Life।

এই যে রহস্ত—ইহাকে কি নাম দিব ? নাম দিতে গেলেই তর্ক উঠিবে; এবং যাহাকে সম্পূর্ণ নৃতন করিয়া ধারণা করিতে চাই—পুরাতন নামের সংসর্গে তাহার প্রক্রত পরিচয় নানা অর্থে বিরূপ হইয়া উঠিবে। আমরা সচরাচর যাহাকে প্রেম বলি, তাহা এবং তাহার উচ্চতম অভিব্যক্তি ইহার অন্তর্গত বটে; কিন্তু ইহা জীবনের কোনও একটি বিশেষ প্রবৃতিমূলক নহে, পরস্ক সর্বপ্রবৃত্তির মধ্যে প্রচছন্ন হইয়া আছে। মামুষ, কত ভাবে, কত সম্পর্কে, জীবনের প্রতিক্ষণে ইহার প্রমাণ দিতেছে—কত অর্থহীন, উদ্দেশ্ভহীন, হিসাববৃদ্ধিহীন, এবং সম্যক ধারণাহীন প্রবৃত্তির প্ররোচনায় এই 'sacrifice'-এর অমুষ্ঠান করিতেছে— ভাহা লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। সে স্ত্রীপুত্রপরিবারের জন্ত যাহা করে, ভাহাও কি সব সময়ে প্রেমের বশে १—প্রেমিক ভো সকলে नय । यनि वन-न्यार्थत जन्म, তবে श्रीकात कतिराज्ये स्टेरत, श्रार्थत জন্মই সে স্বার্থ ত্যাগ করে, সেও তো কম রহস্ত নয়! আসল কথা, ও রহস্তের নাম নাই—উহাই জীবন-স্রোতম্বিনীর স্রোতোবেগ; উহারই বশে, জন্ম-উৎস হইতে মৃত্যুসাগর প্রয়ন্ত, এই "দেহের রহস্তে বাঁধা অন্তত জীবন" নিরস্তর তর্ত্ব-তাড়িত হইয়াও অক্ষুণ্ণ ধারায় বহিয়া চলিতেছে।

কি বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! মাহ্বকে বাদ দিয়া, ব্যক্তিকে ছাড়িয়া, আবার সেই তত্ত্বের নিরাকারে আসিয়া ঠেকিয়াছি! জীবনের রহস্ত যাহাই হউক, আমি দেখিয়াছি মাহ্বকে। জীবনের যে রহস্তের কথা বলিতেছিলাম, মাহুষের প্রাণ-প্রবৃত্তির সেই সার্বজনীন লক্ষণ অতিশয় ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে প্রত্যেকের মধ্যেই বিজমান। আমার নিজের মধ্যেও নিশ্চয়ই তাহা আছে, কিন্তু তাহা আমার জ্ঞানগোচর নয়, কারণ নিজের মধ্যে নিজেই তাহা দেখিবার নয়—তেমন দেখায় জীবনেরই যেন বারণ আছে। কিন্তু আশ্চর্যা হই এই ভাবিয়া যে, এত হুঃখ, এত শোকতাপ ও ব্যাধির যাতনা সহ করিয়াও আমি তো জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাই নাই. কোনরূপ আধ্যাত্মিক সাম্বনার প্রয়োজন তো আমার হয় নাই! যে জীবনের আলোক-অন্ধকারে আমি ক্ষণিকের জন্ম চক্ষক্রমীলন করিলাম, সেই জীবন—এত ক্ষতি-ক্ষয়, ভয়-লাঞ্চনা সত্ত্বেন্ত—আমার নিকটে অন্তুচি, অফলর বা মিথা। হইতে পারিল না। আমি তো জীবনে প্রেমের অমৃত আস্বাদন করি নাই, যশ অর্থ কিছুই লাভ করি নাই—তবে কিসের নেশায় কোন মোহে আমি তাহার স্তুতি-গান করি? জীবনের পরপারেও কোন-কিছুর প্রতি আমার লোভ নাই, এবং মরিতেও আমার তুঃখ নাই। তবে ইহার কারণ কি ? আমি আমার বাহিরে, স্থ্রহৎ মানব-সংসারে জীবনের অমৃত-রূপ দেখিয়াছি; হয়তো কবিরাই আমাকে সে রূপ দেখাইয়াছেন, তথাপি পরের ভিতর দিয়াই আমি তাহাকে আশ্র্যারপে অপরোক্ষ করিয়াছি। আমি কবির চক্ষে দেখিয়াছি. তাই আমার নিজের জীবন দে পক্ষে বাধার সৃষ্টি করে নাই: তোমরা যাহারা সেই বন্ধ পাইয়াছ-তাহারাই তাহাকে জান না, আমি পাই নাই কিন্তু জানিয়াছি: এবং না পাইয়াও যে আনন্দ তাহাই আমার পক্ষে--"a strange sacrifice"। আমি আমার জীবনের সকল বার্থতা সকল নৈরাশ্য, সকল না-পাওয়া সেই পরম রহস্তের পদতলে অঞ্জলি দিয় ধন্য হইয়াছি। জীবনের সেই রহস্তাকে প্রেম নামে অভিহিত করিए

দ্বিধা বোধ করিয়াছি সভ্য-ভাহার কারণও বলিয়াছি, তথাপি যথনই তাহাকে ধ্যান করি, তখনই তাহার স্বস্পট্ট সাকার মূর্ত্তি আমার মানস্পটে প্রেমরপেই প্রকাশিত হয়, মনে হয়, উহাই "জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী"—উদ্বেল অশ্রুসায়রের মাঝখানে উহাই নিত্যক্ষুট আনন্দ-শতদল। কেহ তাহার মধু, কেহ সৌরভ, কেহ বা তাহার শোভামাত্র প্রাণের মধ্যে সম্বল করিয়া এই পাথারে সম্ভরণ করিতেছে। প্রত্যেকের জীবনে—চিৎ-স্ফুর্ত্তির মাত্রাভেদে—দেই পরম বস্তুর নিত্যপ্রকাশ ঘটতেছে, তাই মৃত্যু প্রতিপদে প্রতিহত হইতেছে, তুঃখের বিষদন্ত দংশন-মুহুর্ত্তেই ভাঙিয়া থাইতেছে, সর্বনাশও সাদর অভার্থনা লাভ করিতেছে। ঐ বস্তু আছে বলিয়াই জীবন অসৎ নহে-জন্ম-মৃত্যুর অত্যাচার মাহুষের পক্ষে কোনরূপ অবমাননা নহে। সারাজীবন ধরিয়া ইহাই দেখিলাম। বহুদিন পূর্বে, যথন জীবনের দহিত পরিচয়মাত্র স্বরু হইয়াছে, তথনকার সেই একদিনের একটি কাহিনী এখনও ভূলি নাই—জীবনকে সেই আমার প্রথম প্রণাম। আজ যৌবনের শেষে জীবনকে শেষ-নমস্কার জানাইবার দিন আসিতেছে—তাহাকে তেমনই প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে পাবিব।

তখন আমি দ্র পল্লী-প্রবাদে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলাম; বয়দ চিবিশ-পঁচিশের বেশি নয়। মৃক্ত-প্রকৃতির বক্ষে বিচরণ করিয়া, দিবাবসানে তাঁবৃতে ফিরিয়া—সারাদিনের নব নব অভিজ্ঞতা, কখনও বিষল্ল কখনও বিমৃগ্ধচিত্তে, চিন্তা করিতাম। জীবনকে এমন ভাবে দৈখিবার স্থযোগ ইতিপূর্ব্বে আর ঘটে নাই। তখন সামাস্তের মধ্যে আসামান্তকে দেখিয়াছি, অতি সাধারণ গ্রাম্য নরনারীর চরিত্রে কবি-কল্লিত মানবীয় মহিমা, এবং স্বচ্ছনজাত আরণ্য-পুশে নন্দন-শোভা

দেখিয়াছি। একদিন উনুক্ত প্রান্তর-সম্মুখে বসিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে সুর্য্যান্ত-শোভা দেখিতেছিলাম--সে শোভা এতই স্পিগ্ধ ও স্থন্দর ষে তাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন এক গ্লাস শীতল জল পান করিয়া শ্রাম্বিজনিত পিপাসা দূর হইয়া গেল। হঠাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, আমার সেই নির্জ্জনবাসে এক পথিক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার স**ক্ষে** এক ছয় সাত বংসরের বালক। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার বাড়ি এখান হইতে অনেক দুর, সে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। এখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে তাই এই গ্রামেই কোথাও রাত্রিবাস করিবে। তাহার একপ্রকার শূল-রোগ হইয়াছে, তাই সে আর কাজকর্ম করিতে পারে না; নহিলে তাহারও জোত-জমা ছিল, আত্মীয়-কুটুম্ব ছিল। তাহার ছেলে অনেকগুলি। বড়টির বয়স যোল-সতরো বংসর হইবে, চার পাঁচ বৎসর পূর্বেও, যথন রেশমের কাজ ছিল, তথন সেই ছোট ছেলেটি ওই অঞ্চলের এক কুঠিতে 'কোয়া' কাটিয়া কিছু উপাৰ্জ্জন করিত। এথন দে পথও বন্ধ হইয়াছে। পথিক বলিল, "বাবু, খোদা আমাকে বড় দয়া করিয়াছেন—আমার ছেলেরা কেউ কানা থোঁড়া নয়। আর এই যে দেখিতেছেন—এ যে কেন আমার ঘরে আসিল জানি না,—আমা ছাড়া ও জগতে আর কাহাকেও চায় না। আমার সঙ্গ ও কিছুতে ছাড়িবে না. দিনে চার পাঁচ ক্রোশ রাস্থা হাটিবে, সারা বংসর আমার সঙ্গে ঘূরিয়া विष्वाहरत-क्रांखि मानित्व ना। कैठि थाहेबा পिष्या शिल काँकि: আবার তথনই উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলে: ভিক্ষার চাউল যভটা পারে আপনি বহিবে, আমাকে সবটা বহিতে দেয় না। ও যে কেন আমার্য घरत जानिन, जाहा श्वामारे काराना!" जामि मिट पू:शीत मूर्यंत्र मिर्क চাহিয়া ছিলাম—তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতেছিলাম। ভিপারী বিদায় হইলে.

আবার সেই স্থ্যান্ত-শোভার দিকে চাহিলাম—সে শোভা তথন মান হুইয়া আসিতেছে, আর এক আকাশের বর্ণ-গরিমায় আমার মনশ্চক্ষ্ তথন ভরিয়া উঠিয়াছে। ভাবিলাম, ইহাই জীবন—কি অপূর্ব্ব, কি স্বন্দর!

দেই অতি কুত্র কাহিনীতে সেদিন যাহা বুঝিয়াছিলাম, **আজ** এতকাল পরেও দেখিতেছি, তাহাই চরম ও পরম। কল্পনায় স্বর্গ-মর্ত্ত্য ঘরিয়াছি, কাব্যে ইতিহাদে মাস্থবের কত গভীর কত বিচিত্র পরিচয় পাইয়াছি, জ্ঞান ও বৃদ্ধির কত উপদেশ শুনিয়াছি, কত তত্ত্বে সুন্ধ আলোচনায় মনের অভিমান চরিতার্থ করিয়াছি—কিছুতেই জীবনে আখাস পাই নাই, বাঁচিয়া থাকার কোনও সদর্থ কোথাও মেলে নাই। এখন ব্ঝিয়াছি—অর্থ সত্যই নাই, আছে কেবল এক অপুর্ব্ব রহস্তের চিত্ত-চমৎকার। তাহাকে যে নাম দাও ক্ষতি নাই; 'প্রেম' বল, বা 'a strange sacrifice' বল, তাহাতে যায় আদে না। আমি কেবল কবির কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে চাই—"অপরপকে দেখে গেলেম তুইটি নয়ন মেলে।" এ অপরূপকে আমি জীবনের মধ্যেই দেখিয়াছি; জীবনের বাহিরে, ভুমা বা অসীমায়, তাহার শাখত এপ দেখিবার আকাজ্জাও আমার নাই। বরং "এইথানে শেষ করেন যদি শেষ ক'রে দিন তাই" না বলিয়া আমার মন বলে—শেষ আর কোনখানে হইতেই পারে না, শেষ এইখানেই; কারণ, জীবন যে আপনাতেই আপনি শশ্ৰ-নেই তো সবচেয়ে বড় আখাস!

স্বামার কথাও এইথানে শেষ করিলাম।

আশ্বিন ১৩৪৪

## পুঁথির প্রতাপ

দেকালে ছাপাখানা ছিল না, বই ছিল বড় কম, তাই পড়ুয়াদের অস্কবিধা হইত; জ্ঞান-বিস্তারের অনেক বাধার মধ্যে এইটাই ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। কিন্তু কেবল ছাপাখানা কেন, এত কাগজই বা ছিল কোথায়? পুঁথি লিখিবার উপকরণ কত কষ্টে, কত ফন্দিফিকির করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত, তাহাও আমরা জানি। এই জন্ম তখনকার কালে গ্রন্থকার বা লেখক হওয়া সহজ ছিল না। আর আজ! এত রক্ষমের এত কাগজ ছাপাখানার মুস্তাঙ্কিত হইয়া এত পরিমাণে নির্গত হইতেছে যে, পড়ুয়ারা হাঁপাইয়া উঠিতেছে; ছাপা-কাগজ ওজনদরে বিক্রেয় করিয়াও নিংশেষ করা যায় না! এখন লেখা মানেই ছাপা; এবং ছাপার দৌলতে খাতা মাত্রেই গ্রন্থ; লেখক মাত্রেই গ্রন্থকার। সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা করিলে এই একটি বিষয়েই কি আশ্বায় উশ্বৃতি আমরা দেখিতে পাই! বিত্যা কত স্বলভ, সভ্যতার কি প্রসার!

তথনকার কালে লিথিবার উপকরণ পর্যান্ত তুর্লভ ছিল—ছাপাথানা তো স্বপ্নেরও অগোচর! পুতকের সংখ্যা অতিশয় অল্প হওয়ায় পাঠার্থীর সময় বা স্বযোগ আবশুকমত ঘটিয়া উঠিত না—আজ পথে ঘাটে দেওয়ালের কাগজগুলাতেও যাহা পড়িয়া লওয়া যায়, সেকালে বছ অন্থসন্ধানেও তাহা মিলিত না। এককালে ক্ষ্ধার অন্নই জুটিত না; আজ অক্ষ্ধা ও তুই ক্ষ্ধার থাছাও বিনা আয়াসে লভ্য হইয়াছে, ছাপা-কাগজ ও বহির ভূপ চারিদিকে জঞ্জালের মত বাড়িয়া উঠিয়াছে—পড়িবার অবকাশই নাই; নিখাস রোধ হইয়া উঠে।

পুন্তকের এই প্রাচুর্য্যে সমাজের কতথানি লাভ হইয়াছে ? বিংশ-শতাকীর সভ্যতা—ছাপাধানারই স্বষ্টি, পুডকে প্রচারিত মতবাদ ও ভাষারই শততম প্রতিধানির বিশ্বত প্রেরণাই আজ ইতর-ভন্ত শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই অমুপ্রাণিত করিতেছে। আজিকার শিক্ষা একাস্তই পুঁথিগত শিক্ষা; প্রকৃতিগত প্রেরণা বা জীবন-সভ্য আজ সাক্ষাৎভাবে মামুষের শিক্ষার প্রয়োজনে লাগে না ;—ভগবৎ-প্রণীত গ্রন্থ হইতে বিদায় লইয়া আজ মাহুষের মন ছাপা কাগজের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। এই শিক্ষার বিন্তারে আধুনিক সমাজ মদগর্বে অধীর; সেকালের নিরক্ষরতা বা পুন্তকদম্পর্কহীন জীবনের দঙ্গে আজিকার এই ছাপা-কাগজে-মোড়া জীবন তুলনা করিতেও তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন। অথচ, শিক্ষার যে ধারণা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, কতকগুলি পুঁথির বচন আবৃত্তি করিতে পারার নামই শিক্ষা; এই বচন যাহার যত বেশি পরিমাণে আয়ত্ত হইয়াছে—যত বেশি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম, ও সেই সঙ্গে, তাহাদের সম্পর্কিত বিচিত্র তথ্য যে যত অবলীলাক্রমে ও তাচ্ছিল্য-ভরে উদ্ধৃত করিতে পারে, সেই তত শিক্ষিত। এমন শিক্ষা দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িবে না কেন ? ছাপাথানার অগ্নিকুত্তে ইন্ধনের অভাব নাই, রাশি রাশি স্ফুলিক উদগীরণ করিয়া দিক্দিগন্ত ভরিয়া তুলিতেছে।

কিন্ত শিক্ষার এই অবারিত প্রচার সত্ত্বেও, কাল্চার ও সভ্যতার ত্রুতম শিথরে উঠিয়াও, আজ মহুয়-সমাজ মহাবিনাশের আশকায় শুক হইয়া আছে। বিভাবিন্তারের এত যন্ত্র এত কারখানা, এবং সে বিষয়ে এতখানি সাফল্য সত্ত্বেও মাহুষ জ্ঞানের দারা অভয় লাভ করিল না! এ শিক্ষা এখনও আপামর সাধারণের আয়ত্ত হয় নাই—ছাপা পুঁথি ও ছাপা কাগজের নেশা এখনও সমগ্র জাতিকে পাইয়া বসে নাই, তাহার জন্ম কভ

বেদ, কত তুঃখ! কিন্তু সমাজের যে তারে এই শিকা সংক্রামিত হইয়াছে. তাহারা কোন্ অমৃত আস্বাদন করিয়াছে ? প্রাণে মনে, আত্মায় বা দেহে, ভাহারা কোনু শক্তি লাভ করিয়াছে, যাহা আর সকলের ভাগ্যে ঘটে নাই বলিয়া শোক করিতে হইবে ? মামুবের সাধিভৌতিক তু:খ দূর করাই অবশ্র জ্ঞানের চরম লক্ষ্য নয়; বরং জ্ঞান-বুক্ষের ফল খাইয়াই माश्र वर्गहाज रहेग्राष्ट्र-- এই পুরাণ-কাহিনী এক অর্থে সতা। কিন্ত আধুনিক শিক্ষাদন্তী মহাজনেরা বলিয়া থাকেন, শিক্ষাই চতুর্বর্গ-লাভের একমাত্র উপায়—স্বর্গে ফিরিয়া ঘাইবার একমাত্র পথ। সে কি এই শিক্ষা? হয়তো বা তাই-ই। কারণ এ শিক্ষা মাহুষকে স্বার্থ সম্বন্ধে সজ্ঞান করে, "অয়ংনিজ: পরোবেতি"—এই সংস্থার দৃঢ় করিয়া দেয়। জীবন একটা যুদ্ধ, দেই যুদ্ধে অপর সকলকে বঞ্চিত বা পরাজিত করিয়া নিজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইবে—ইহাই ধর্ম : এই ধর্মজ্ঞান পাকা করিবার জন্মই এ শিক্ষার প্রয়োজন, এবং এই শিক্ষা আপামর-সাধারণে ব্যাপ্ত হউক, তাহা হইলেই পৃথিবী মর্গোষ্ঠানে পরিণত হইবে! যাহারা যে পরিমাণে 'শিক্ষিত', তাহারা সেই পরিমাণে জীবন-যুদ্ধে জয়ী--অর্থাৎ, আর সকলকে শক্ররূপে জর করিয়া বৈষয়িক সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অশিক্ষার ফলেই সকলে তাহা পারিয়া উঠিতেছে না. শিক্ষার গুণে मकल्बत चार्थरवाध भाका इट्टेबा উঠে नार्ट। এই जग्र मिकाविखाद्वत প্রয়োজন ; যাহারা শিক্ষিত মহাপুরুষ, তাঁহারা অশিক্ষিত জনগণের জন্ত বেদনা অমুভব করেন। এই বেদনা অমুভব করা, এবং তাহার তাড়দে শিক্ষা-বিস্তারের আন্দোলন—শিক্ষিত সভাজনের অবশুকর্তব্য ; জনহিতকর কর্মে উৎসাহ দেখাইলে সমাজে প্রতিপত্তি বাড়ে, সেও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্মার একটি উপায়। যাহারা স্মাধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, স্বার্থ ই যাহাদের

পরমার্থ—মানব-প্রেম বা বিশ্বহিত যাহাদের মনের একটা আইডিয়া মাত্র—তাহারা এই শিক্ষারই বিস্তার কামনা করে কেন ? তাহারা কি সভাই কামনা করে—আপামর সাধারণ সকলেই শিক্ষিত হইয়া আপন আপন পাওনা-গণ্ডা ব্ঝিয়া লউক, স্বার্থসংঘাত আরও বৃদ্ধি পাইয়া জীবন্যুদ্ধে একটা মহামারীর স্বান্ধ ইউক ? শিক্ষার অর্থ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য একালে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে শিক্ষাবিস্তারের জন্ম শিক্ষিতগণের এই আগ্রহ—নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিবার এই চেষ্টা—কি কথনও আন্তরিক হইতে পারে? যদি হয়, তবে এই বৃদ্ধি যাহাদের, তাহারা কোন্শ্রেণীর বৃদ্ধিমান ? রহশ্য ইহাকেই বলে।

আসল কথা এই যে, এহেন শিক্ষা—এই ছাপাথানা-প্রস্থত স্থলভ বিছা—সভ্যতার বাহন হইতে পারে, মাছুষের পক্ষে ইহা জীবনপ্রদ নহে। জীবন ভগবানের দান, সভ্যতা মাছুষের সৃষ্টি। যে শিক্ষায় মন্থুয়জ্বের বিকাশ হয়, যাহার ফলে দেহে স্বাস্থ্য ও চিত্তে প্রসন্ধতা জন্মে, যাহা মান্থুয়কে আত্মার বলে বলীয়ান করে—দেহধারণের জন্ম অনিবার্য্য যে হংখ সেই তৃংখকে নির্মান্ন করিবার চেষ্টা নয়, তাহাকে স্থীকার করিয়াই তদ্ধে নিজকে স্থাপনা করিবার শক্তি যে শিক্ষায় সম্ভব—সে শিক্ষার উপায় কেবল পুঁথির সংখ্যা-বৃদ্ধি নয়; ভূরিপরিমাণে ছাপার অক্ষর উদরস্থ করাইলেই মান্থুয়কে মান্থুয়ক করা যায় না।

পুঁথির সংখ্যা ষত অল্প হয় ততই ভাল, কারণ, ভাল পুঁথি কখনও সংখ্যায় বেশি হইতে পারে না। আবার, সকলেরই মানস-প্রকৃতি সমান নয়, সকলেই পুঁথির সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। লিথিতে ও পড়িতে পারার যাত্বিভাটি কাহাকেও ধরাইয়া দিলেই, সেই যাত্বলৈ পুস্তক হইতে পুশুকাস্তরে ভ্রমণ করিয়া এবং এক ধরনের চিন্তাপদ্ধতি অভ্যাস করিয়া সে যে জ্ঞানের শিথর হইতে শিথরে উপনীত হইবে—এইরূপ ধারণা আজকালকার শিক্ষাতত্ত্বে মূলে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার কারণ, মামুষকে মামুষভাবে না দেখিয়া তাহাকে কতকগুলা বৃত্তিসম্পন্ন যন্ত্ররূপে দেখাই আজকালকার বৈজ্ঞানিক সত্য-দর্শন: কারণ, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মন ছাড়া আর কোন পদার্থের অন্তিত্ব স্বীকার করাই মধ্যযুগীয় কুস্ংস্কার। এই মনোবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ-সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য; এবং ইহাদের সম্বন্ধে অতি স্থন্ম গবেষণার ফলে যে কতকগুলি নিয়মের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে মাহুষমাত্রকে একটা সাধারণ শিক্ষাযম্ভের মধ্যে ফেলিয়া জ্ঞানবান করিয়া তোলা যায়— প্রাকৃতিক অন্তান্ত ফসলের মত মাহুষের মনটাকেও বৈজ্ঞানিক ক্ববিপদ্ধতিতে উৎক্ষিত ক্রা সম্ভব ও একাস্ত আবশ্রুক—এইরূপ মত মুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতেও খুব ঘটা করিয়া ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কিন্তু সে ব্যক্তিত মহয়ত্বমূলক নয়; সমাজের সঙ্গে সামঞ্জ রক্ষা করিয়া ব্যক্তিভেদে মাহুষের যে আধ্যাত্মিক অধিকার-বৃদ্ধি—আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য তাহা নহে। দেহ-মন-প্রাণের মিলিত উপলব্ধির দারাই যে সত্যকে পাওয়া সম্ভব, যাহা তুই ব্যক্তির পক্ষে কখনও এক হইতে পারে না, অথচ যাহার সাহায্যে ব্যক্তি-মাত্র্য বহুর মধ্যে নিজের স্থানটি নির্কিরোধে ও নি:সংশয়ে স্থির করিয়া লইতে পারে, এবং আপনার বিশিষ্ট অধিকার বা দাবির সীমানা স্বীকার করিয়াই—যাহা উদার ও রুহৎ, মহৎ ও সীমাহীন, তাহার মধ্যে অনায়াদে নিশাদ গ্রহণ করিতে পারে—এই অতিরিক্ত অহংজ্ঞান বা মানস-ব্যক্তিত্বের বিকাশে, মান্ত্র সেই সত্য হইতে ক্রমেই দূরে গিয়া পড়িতেছে ৷ এইরূপ মানসিক উৎকর্ষের অভিমানেই পুঁথিগত বিচ্ঠার

এত আদর; কেবল জানা—আর কিছু নয়, মানাও নয়; কর্ম-প্রেরণায় মধ্যে, অথবা হাদয়ের গভীরতম প্রদেশে, সেই বিভাকে জীবস্তভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। এক কথায়, ইহা মৃথস্থ করিলেই হইল, আত্মস্থ করিতে হয় না।

যদি আত্মস্থ করিবার প্রয়োজন থাকিত, অথবা বিছাকে যদি সত্য-সাধনায় প্রয়োগ করিতে হইত, তবে মামুষ এত পুঁথি লিখিত না. এত বিদ্যা গলাধ:করণ করিতে পারিত না। যদি এ শিক্ষা সত্যকার শিক্ষা হইত, ইহা যদি মামুষের স্বাভাবিক আত্মবিকাশের সহায় হইত, তবে এমন আগাগোড়া যান্ত্রিক প্রণালীতে বিধিবদ্ধ হইতে পারিত না। যাহাকে আমরা উচ্চ শিক্ষা বলি—পর্ব্বতপ্রমাণ পুস্তকরাশি বা বিরাট পাঠাগার যাহার আশ্রম, বিশ্ববিভালয়ের অসংখ্য কুঠুরি যাহার কারখানা —সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কয়জনের আত্মজাগৃতি ঘটিয়াছে **?** ক্ষজনের মনীষা মাহুষের জ্ঞান-ভাগুার বৃদ্ধি করিয়াছে ? ক্যুজন পুঁথির বাহিরে আপন কথা খুঁজিয়া পাইয়াছে? পুঁথিবিভাহীন অশিকিত জনের তুলনায় কোনু সভ্যকার' অর্থে তাহারা শিক্ষিত ? না, ভাহারা শারও আত্মভাষ্ট, আরও জড়তাগ্রস্ত ? পুঁথিগত বিচ্ঠার অনর্গল আরুত্তি ছাড়া, চর্ব্বিতচর্বণমূলক গবেষণার কৃতিত্ব ছাড়া—শক্তি ও স্বাস্থ্যে, জ্ঞানে ও প্রেমে তাহাদের কয়জন, ঐ শিক্ষার ফলেই, উন্নতি লাভ করিয়াছে ? একটি বিষয়ে তাহারা লাভবান হয়—অশিক্ষিতকে হঠাইয়া দিয়া স্বার্থসাধনে সিদ্ধিলাভ করে; সমাজে অমমুয়ত্ত্ব ও অসত্যের প্রতিষ্ঠায় তাহারা যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। এই পুঁথিসর্বস্ব বিস্থা মামুষকে চতুর করিয়া ভোলে; বিভার বে সারতত্ত্ব গহন গভীরে নিহিত থাকে, যাহাকে আত্মার দারা আত্মসাৎ করিতে হয়, যাহা সংক্ষিপ্ত মন্ত্রের আকারে কয়েকথানি পুঁথি হইতেই শিক্ষার্থীর হৃদ্গত হইয়া থাকে, এবং সেই মন্ত্রের সাহায্যে স্বকীয় সাধনায় মাহুষের অন্তরে যাহার উল্লেষ হয়— ইহা সেই বিদ্যা নহে। এশশক্ষা আত্মপরিচয়মূলক নয়—বস্তুপরিচয়মূলক; ইহাকেই বলে—materialistic। ইহা আয়ত্ত করিতে পারিলে চালাক হওয়া যায়, স্বার্থসাধনে সফলমনোরথ হইয়া দশজনের একজন হওয়া যায়, প্রোমধর্ম ও সভ্যধর্মকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বলিয়া অহংধর্মে স্প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

আমি পুঁথির কথাই বলিতেছিলাম, প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষার কথা আসিয়া পড়িল। আধুনিক কালে পুঁথির খাসরোধকর সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিলে কাহার মনে ভীতির সঞ্চার না হয় ? মনে হয়, সভ্য-সমাজে বংসরে যতগুলি মাহুষ জ্বনিতেছে, মুদ্রাযন্ত্র তাহার অনেক বেশি পুস্তক প্রসব করিতেছে। এ যেন পুঁথির মহামারী। মান্থুষের আহার্য্যের পরিমাণ অপেকা চাপা-কাগজের পরিমাণ যেন বাডিয়া চলিয়াছে। এই সকল ছাপা-জঞ্জাল যদি অধিকাংশ নষ্ট না হইয়া স্তুপাকার হইয়া উঠিত, তাহা হইলে গ্রন্থাগারের স্থান সংকুলান করিতে মান্থবের বাসস্থান সংকীর্ণ হইয়া পড়িত। তথাপি এই গ্রন্থারণ্য চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিতেছে মানুষের মনের জানালায় আর মৃক্ত আকাশ নাই; আপনি ভাবিবার অবকাশ नाइ--- शुक्षकरे जाराद जग्र मकन जादना जादन। भग्नमा थत्र कदिलारे বড বড কথা, ভাল ভাল ভাব, নানা তথ্য এবং তাহার সঙ্গে পরিপাটী যুক্তি ও চিস্তার পদরা অলস মনের হুয়ারে আসিয়া হাজির হয়; সেইগুলিকে মন্তিক্ষের কোটরে সাজাইয়া রাখিতে পারিলেই হইল। কোটরের সংখ্যা যদি একটু বেশি হয়, এবং সাজাইবার যদি একটু কৌশল থাকে, তাহা হইলেই মহাবিদ্বান হওয়া যায়। আধুনিক সভ্যতার

কি মহিমা!—কল টিপিলেই জল পাই, বোতাম টিপিলেই আলো পাই,

বৃক্শেল্ফের চাবি ঘুরাইলেই বিভা পাই! পুরাকালে ছাপাধানা ছিল
না, তাই কেতাব এত সন্তা ছিল না; ছই চারিখানি পুঁথি লইয়া
নাড়াচাড়া করিতে হইত, তাই বিদ্বানের সংখ্যা এত কম ছিল; এখন
যত বই, তত বিদ্বান! তাই আজ মাহ্ম্মের কত উন্নতি, কত স্থবুদ্ধি

হইয়াছে! জ্ঞানবৃদ্ধির তো কথাই নাই, বালকের ম্থেও স্বাধীন-চিস্তার
বুলি; ধর্মে অবিশ্বাস, সত্যে সংশয়, হলয়-বৃত্তিকে পরিহাস, ভূত ভগবান
ও প্রেমকে একই কুসংস্কারের কোঠায় ঠেলিয়া ফেলা—এ সকলের মূলে
আছে ছাপা বহির ছাপা কথা। আধুনিক মাহ্ম্মের জীবিত-সংস্কার ঐ
পুঁথির মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে, পুঁথির বুলি ছাড়া তাহার প্রাণম্লে
আর কিছুর প্রেরণা নাই।

তব্ বলে—আমরা মৃক্ত, আমরা স্বাধীন! আমরা শান্ত অর্থাৎ পুঁথির অধীন নই; জীবন! জীবন!—আমরা একাস্তই জীবনের ভজনা করি। ইহাও পুঁথির বুলি, পুঁথি ছাড়া ইহারা স্বপনেও বাঁচিতে পারে না। ইহারা কথায় জীবন যাপন করে, তাই আজকাল এত পুঁথি, এত পত্রিকা। জীবন নয়—বচন, জীবনীশক্তি ঐ বচন-রচনেই নিঃশেষ হইয়া যায়; মাহ্য কেহ নয়—সকলেই লেখক। লেখক ও পাঠকে বিশেষ প্রভেদ নাই; কারণ, জীবনের প্রত্যক্ষ অহুভৃতি, নিজস্ব ভাব-চিস্তা—কাহারও নাই; যে লেখে সেও পড়া-পুঁথির পরস্ব বুলি উন্টাইয়া পান্টাইয়া, নানান ছাদে সাজাইয়া, মানস-বিলাস করিয়া থাকে; যে পড়ে, সেও তাহাই কির্মা থাকে; তবে সেটা কাগজে-কলমে না করিয়া মনে মনে করিয়া থাকে। তাই লেথকের প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা নাই—আছে এক প্রকার গোটী-প্রীতি; কারণ, সকলেই এক জাত, একই বড় আড্ডার ইয়ার।

যাহারা আজকালকার সাহিত্যিক—অর্থাৎ সেই ধরনের জীবনরসরসিক, তাহাদের কথাই বলিতেছি; ইহারা পুঁথি মানিয়া চলে না, জীবনকেই মানে—তাই দিবারাত্রি কেবল পুঁথিই লিখিতেছে! জীবনের সম্বন্ধে যাহাই হউক, পুঁথিকে ইহারা জাতিচ্যুত করিয়াছে—পুঁথি এখন কাপড়-জামা-জুতার সামিল হইয়াছে।

পুঁথিই যাহাদের জীবন—জীবনের সাধনার ফল পুঁথি নয়, ছাপাথানাকেই তাহারা জন্মগৃহ করিয়াছে। জীবন যে একটা পৃথক বস্তু, এই
হতভাগ্যদের সে ধারণা নাই। পুস্তক হইতে পুস্তকাস্তরে ইহারা ক্রমাগত
জন্মগ্রহণ করিতেছে—পুস্তকেই জন্ম এবং পুস্তকেই বংশবৃদ্ধি। তাই যতই
"জীলন! জীবন!" করিয়া চীৎকার করে, ততই রাশি রাশি পুঁথি রচনা
করে। মাহ্যের যেমন নথ-চূল গজায়, ছাঁটে আবার গজায়—ইহাদের
পুঁথিগুলাও সেইরূপ গজায়; ছাঁটে আবার গজায়। উহাই জীবন-বৃদ্ধির
এক্মাত্র লক্ষণ—তাহাও নথ-চূল ছাড়া আর কিছুই নয়; সেই একই
বস্তর পুনরাবৃত্তি, এবং সে বস্তু নিতান্তই বাহিরের উপদর্গ—অন্তরিদ্রিয়ের
সম্পর্ক তাহাতে নাই।

সেকালে জীবনের দক্ষে পুঁথির দম্বন্ধ ছিল অক্সরপ। যে প্রতিভাবান মাম্ব্র, জাতি সমাজ ও বিশ্বের দক্ষে গভ়ীর অম্ভৃতিবোগে যুক্ত হইয়া জীবনের কোনও এক রূপ প্রত্যক্ষ করিত, সেই ছিল কবি, ঋষি— মন্ত্রন্তা। সে ব্যক্তি, যে একটি বাণীকে দেহ-মন-প্রাণের অস্তর্বত্য ঐকতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, মৃত্যুরূপী মহাকালের বন্ধমৃষ্টি হইতে অমৃত্যগুলির মত ছিনাইয়া লইতে পারিত—ষাবজ্জীবন তপস্থায় সে তাহাকেই, মাহ্র্বের শাশ্বত উত্তরাধিকার-স্বরূপ, পুঁথির পাতার অক্ষর-সঙ্কেত সঞ্চয় করিয়া রাখিত। তাহারা জীবনে সত্যের সাধনা করিত,

नित्मरित रथशान-थूमि वा मरनाविनाम नश--- माश्रूरित ममध जीदन, जग्र ඉ মৃত্যু, আদি ও শেষ, ব্যক্তিও বহু, আত্ম ও পর তাহাদের ধ্যানের াস্ত ছিল। সে সত্য কেবলমাত্র "আধুনিক" হইতে পারে না; যুগে যুগে ংশ-পরস্পরাগত মানব-মনীষা ষাহাকে আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে, মতীত ও অনাগত বুদ্ধগণের তপস্থায় যাহার উপলব্ধি পূর্ণতর হইয়া **টঠিবে—কোনও যুগের একজন মান্নুষের পক্ষে তাহার আদি ও অস্ত** নির্দেশ করা সম্ভব নয়, কণামাত্র আহরণ করাই এক জীবনের পক্ষে াথেষ্ট। সারা জীবন ধরিয়া তেমনই একথানি পুঁথি যদি সে লিখিতে পারে, তাহাই তাহার চরম কীণ্ডি। বিষয়-বিশেষে সে পুঁথি ছোট বা বড় হইতে শারে, কিন্তু তাহার বাণী যদি সত্য হয়, তবে সে পুঁথির বড়-ছোট ভেদ নাই। জগতে তেমন পুঁথি বেশি নাই; কারণ তেমন মাত্রুষ বেশি জ্ঞো নাই; এবং সে মামুষও, ভাহার যতথানি বলিবার, ভাহার বেশি বলে নাই। মিছা কথাই পরিমাণে বেশি হয়—'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর'। বিস্তর যাহা, অর্থাৎ লেথার বাছলা অংশ যাহা, তাহা আপনিই ঝরিয়া পড়ে—এমনই পড়িয়াছে, তাই উৎকৃষ্ট পুঁথির সংখ্যা আজও অধিক ংইতে পারে নাই। আজ যে মহা মহা গ্রন্থাবলী—পুস্তকাধার ভারাক্রাস্ত করিতেছে, তার মূলে আছে ছাপাখানার পাপ। পুস্তকের পরিমাণ ও কলেবর বৃদ্ধি—আজকাল যেমন বড় লেথকদেরও প্রলোভন হইয়া ণাঁড়াইয়াছে, সেকালের অবস্থায় তাহা হইতে পারিত না ; অসার রচনাও এমন ভাবে রক্ষিত হইবার উপায় তথন ছিল না, তাই লেথক অসংযমী হইলেও, অনাচার আপনি কন্ধ হইত।

সেকালের পুঁথির ছর্ভিক্ষ কি কল্যাণকর ছিল ? আধুনিককালে ছাপাখানা ও পুস্তকের ব্যবসায় মাহুষের মনোজীবনের স্বাস্থ্যনাশ করিয়াছে। একজন মাস্থবের মানসিক পুষ্টির জন্ম কয়থানা পুঁথির প্রয়োজন? হজম করিবার শক্তি থাকিলেও কেবল পুন্তকের সংখ্যার উপরে মনের উৎকর্ষ নির্ভর করে না। যাহার যেটুকু শক্তি, তাহার সেই শক্তি বাড়িয়া উঠিবার পক্ষে পুঁথি কেবল অবলম্বনের কাজ করিতে পারে; কিছু পুঁথির দেওয়াল দিয়া সকল দিক ঘেরিয়া রাথিলে, তাহার নিজ জীবনের সত্য—জ্ঞানে কর্ম্মে পল্লবিত হইতে পারে না। এ কথা মানি যে, যাহার মধ্যে কিছু আত্ম-পদার্থ আছে, সে এই পুস্তকারণ্যে প্রবেশ করিলেও দিশাহারা হয় না; কিছু এ কথাও না মানিয়া পারি না যে, এই বিরাট পুস্তকপ্রাচীরবদ্ধ দূষিত হাওয়ায় স্বস্থ মনও ব্যাধিগ্রন্থ হইয়া পড়ে।

সেকালে পুঁথি মান্থবের মনোজীবন থর্ক করিত না,—তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ, তথন জীবনের পথ রোধ করিয়া এমন পুঁথির পর্বত থাড়া হইয়া উঠে নাই। ইহা ছাড়া আরও কারণ আছে। তথন বিষয় ও অভিপ্রায় ভেদে, সেই অল্পসংথ্যক পুঁথিরও বিভাহিসাবে পৃথক প্রয়োজন স্বস্পষ্ট ছিল; এজন্ম শিক্ষার্থীর বৃদ্ধিভেদ ঘটিত না। লৌকিক ও পারমার্থিক—দ্বিধি বিভার দ্বিধি অধিকার বিভার্থী বৃঝিয়া লইত, একের তত্ত্ব অন্তের উপরে চাপাইত না; বিজ্ঞানের বস্তুতত্ত্ব, দর্শনের মৃক্তিভত্ব, ভজন-সাধনের দেহতত্ব, কলাশিল্পের রসতত্ব এবং পরাবিভার আত্মতত্ব—জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়ভেদে, সকলেরই পৃথক মূল্য ছিল। এখন সকল বিভাই মহাবিভা, যে যাহা জানে তাহার অধিক সত্য আর কিছুই নাই—জীবনকে দেখিবার পদ্ধতি অদ্ধের হস্তী-দর্শনের মত। কেবল তাহাই নয়—সমগ্র-দৃষ্টির প্রয়োজনই নাই, কারণ তাহা সম্ভব নয়। মানস-বৃদ্ধির অতিরিক্ত চালনায়, প্রত্যেক বিভার অন্ধূশীলনে যে অহংজ্ঞান বা ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পায় তাহাতে, স্ক্বিভার অতিরিক্ত যে বিভা—

জীবন-জিজ্ঞাসা বা আত্মজ্ঞান—তাহার অবকাশ আর থাকে না, বিছা ও স্পবিভার ভেদ অন্তর্হিত হয়। যাহারা বিছা ও অবিছা—ত্ইয়েরই সাধনা করিয়াছিল, অথচ উভয়ের অধিকার সম্বন্ধে সর্বাদা সজ্ঞান ছিল; যাহাদের মতে, 'অবিছায়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিছায়ামৃতমশুতে'—তাহারা কোনও বিছারই অন্থশীলনে সত্যভ্রম্ভ হইত না, জীবন ও স্বাস্টির মৃলে যে পরম রদ-রহন্তা নিত্য বিরাজমান, তাহার উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হইত না।

আরও এক কারণ এই যে, সেকালের সেই সকল সংখ্যাবিরল তুর্লভ পুঁথি যাহারা রচনা করিত, তাহারা আজিকার মত পেশাদার লেথক ছিল না; ছাপাথানার বিরাট জঠরের বিরাট কুধা মিটাইবার জন্ম, অর্থোপার্জ্জনের জন্ম, অথবা জীবদশায় যেটুকু সম্ভব আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্স-তাহারা লেখনী ধারণ করিত না। সে সকল পুঁথির ঘুইটি শ্লোকের মধ্যেও ঘাহা গ্রথিত হইত, তাহা জীবনব্যাপী সাধনার ফল —লেখনীকভূমন তাহার কারণ নয়। সেরপ একখানা পুঁথির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে একটা নৃতন দৃষ্টিলাভ হইতে পারে; তাহার ফলে পাঠকেরও আত্মজাগরণ হয়, কারণ, "The touch of Truth is the touch of Life"। আজকালকার অধিকাংশ পুস্তকে আছে কি ? অতি পুরাতন সত্যের চর্বিত-চর্বণ--তাহাতে পানীয় অপেকা ফেনার ভাগই বেশি; অথবা, কে একজন একটা অর্দ্ধসত্য উচ্চারণ ক্রিয়াছে—তাহারই ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় চীংকার ছাপার হরফে সহস্র ভিদ্নিমায়, শততম অমুকরণের বিকৃত আকারে, পৃথিবীর অযুত সাহিত্য-পদ্যশালা প্লাবিত করিতেছে। এই ধ্বনির প্রতিধ্বনিও মৌলিকতার দাবি করে। ভাহার কারণ বোধ হয় এই যে, উহার ধ্বনিটাই যথন আসল বস্তু—মূলে বাক্-ব্রহ্মের লেশমাত্র নাই—তথন প্রতিধ্বনিই বা

মৌলিক হইবে না কেন ? অমুক্ততির মধ্যেও স্বর-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আছে।

বিষয়টির নাম দিয়াছি-পুঁথির প্রতাপ, সে প্রতাপ যে কতথানি বাড়িয়াছে দেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম; তাহার কারণ, এই পুঁথি-ব্যাধি আমাদের দেশেও মহামারীর আকার ধারণ করিতেছে। যাঁহাদের সত্য-চৈত্ত এথনও লোপ পায় নাই, আধুনিক জীবনের আর এক মিথ্যা—এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারঘটিত ব্যাপার—ভাঁহাদের অগোচর নাই। এ কালে মামুষের জীবন যে কত দিকে কত প্রকারে পীড়িত ও হতশ্রী হইয়া উঠিতেছে—প্রাণের স্বাস্থ্য, মনের ভচিতা, ও দেহের বল যে কেমন করিয়া লোপ পাইতেছে, অথচ অহন্ধারের অস্ত নাই-তথাকথিত শিক্ষার বিস্তাব ও পুঁথির প্রাচুর্য্য তাহারই আর এক নিদর্শন। এ সভাতা বর্ষরতার বিপরীত হইতে পারে: কিন্তু বর্ষরতার মধ্যেও সত্য আছে—দেই সত্যকে স্থন্দর করিয়া তোলার যে সাধনা, এ সভ্যতায় তাহা নাই। ইহা সত্যকে স্থন্দর করে নাই, মিথ্যাকে সত্যের মুখোস পরাইয়াছে, তাই স্থন্দরের অভিনয় করাই ইহার কৃতিত্ব; কিন্তু সেই অভিনয়-নৈপুণ্য সত্ত্বেও আদিম বর্বব্রতা ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ হইয়া পড়ে— মিথ্যার প্রলেপে তাহা আরও কুংদিত, আরও বীভৎস হইয়া উঠে। এ যুগের বিভামুশীলন ও সাহিত্য-সেবাও তদ্ধপ; তাহাতে চালাকি আছে, নৈপুণ্য আছে, চমক লাগাইবার ক্বতিত্ব আছে; কিন্তু সত্য-সন্ধান নাই, আত্ম-জিজ্ঞাসা নাই, জীবনের সমুথে দাঁড়াইয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবার সৎসাহস নাই, মৃত্যুকে জয় করিবার ঘূর্মদ প্রতিভা নাই। তাই একালের এই গ্রন্থ-প্লাবন একটা ভয়াবহ মহামারীর আকার ধারণ ক্রিয়াছে, রোগ-বীজাণুর মতই ইহার বৃদ্ধি ছর্নিবার হইয়া উঠিতেছে। বৈশাথ, ১৩৪১

## সংবাদপত্র ও সাহিত্য

সাহিত্যের সঙ্গে সংবাদপত্ত্রের সম্পর্ক কিরুপ, সংবাদপত্ত্রের সাহায্যে সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব কি না—এইরূপ প্রশ্নের উন্তরে, বাধ্য হইয়াই কিছু লিখিতে হইল।

সংবাদপত্রে সংবাদ ছাড়া যাহা-কিছুর আলোচনা হইয়া থাকে, তাহাও সংবাদ-জাতীয়; অর্থাৎ তুইদিনেই তাহা বাসি হইয়া যায়, সাধারণভাবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। অপর পক্ষে, যাহা সাহিত্যপদবাচ্য তাহা তুইদিনে বাসি হইবার নয়; সাময়িকভাবে দেখা দিলেও তাহা সাময়িকতাকে অতিক্রম করে বলিয়াই সাহিত্য—এ কথাও অস্বীকার করিবার নয়। অতএব এই চুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা মূলগত। সংবাদপত্ত-রচনায় (Journalism) যে বিজ্ঞা-বৃদ্ধি এবং যে ধরনের লিপিকুশলতার প্রয়োজন, তাহা লইয়াই যেমন সাহিত্য-রচনা চলে না, তেমনই. সাহিত্যস্ষ্টিতে যে প্রতিভা ও ধীর-দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন তাহা সংবাদ-প্রণয়নের পক্ষে নিতান্তই অপটু। যাঁহারা সংবাদপত্র পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই সাহিত্যচর্চার অভিলাষী নহেন—সংবাদপত্তের জন্মই হইয়াছে অক্সবিধ প্রয়োজনে। যে সকল তথ্য একালের বৃদ্ধিজীবী মান্থ্যের বৃদ্ধিকে মরিচা-ধরা হইতে রক্ষা করে, অলদের কৌতৃহল নিবৃত্তি করে,—এবং যে ধরনের তত্তালোচনা অপণ্ডিতকেও সহজে পণ্ডিত হইয়া উঠিবার স্থযোগ দেয়, প্রধানত তাহাই সরবরাহ করা সংবাদপত্তের কাজ, —এ যুগের গণ-রাজের দেবাই তাহার মুখ্য ব্রত। কিন্তু এই সর্বভূক গণ-রাক্ষসের ক্ষাবৃদ্ধি করিয়া সর্কবিধ খাগ্যকে ফচিকর কারয়া তোলাও সংবাদ-ব্যবসায়ীর পক্ষে নিভাস্ত আবশ্রক। দৈনিক আধ ঘণ্টা বা. এক ঘণ্টা মাত্র ব্যয় করিয়া, মস্তিক্ষের উপরে বিশেষ কোন জুলুম না করিয়া সর্কবিজ্ঞার সংবাদ রাখা, বড় বড় আবিদ্ধার ও গবেষণা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া—সংবাদপত্রের দৌলতেই হইয়া থাকে। সামাগ্র হই পয়সার বিনিময়ে সংবাদপত্র বর্ণজ্ঞানমাত্র-সম্বল আধুনিক সভ্য মান্ত্রের এই মহত্পকার সাধন করে। অপরাত্নে এক মাত্রা আফিমের মত সংবাদপত্র অনেকেরই একটি প্রাভাতিক মৌতাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক কথায়, সংবাদপত্র একাধারে নেশা ও চাট—সন্তায় সাড়ে-বত্রিশভাজা, অথচ হজম করিতে কট নাই।

কোনও মনীধী নাকি বলিয়াছেন, সাহিত্যও সংবাদপত্র-জাতীয় দিন-মজুরি—তফাৎ এই যে, একটি স্থায়ী, অপরটি অস্থায়ী। এরপ উক্তির তাৎপর্য্য—ইহাদের একটি ক্ষণের প্রতিবিধ, অপরটি কালের ; মূলে উভয়ের প্রবৃত্তি এক। কথাটা এই হিসাবে সত্য যে, সাহিত্যের প্রবৃত্তিও কালাহুগ; সংবাদপত্র ক্ষ্পতর কালকে আশ্রেয় করে, সাহিত্য সেই কালেরই সেবা করে বৃহত্তর পরিধি ব্যাপিয়া। অর্থাৎ সংবাদপত্রও খেভাবে স্পষ্ট হইয়া থাকে, সাহিত্যও সেই ভাবে হইয়া থাকে—কালের তাগিদ উভয়ত্র প্রবল। সাময়িক ঘটনা-তথ্যের উপাদানে যেমন সংবাদপত্র রচিত হইয়া থাকে—সাহিত্যও তেমনই কোনও এক যুগের আশা-আকাজ্রা, সাময়িক ধারণা ও আদর্শ-বৃদ্ধির প্ররোচনায় রচিত হইয়া থাকে; একটির প্রবৃত্তি অপরটির অপেক্ষা গভীরতর বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যেই বর্ত্তমানের তাগিদ সমভাবে বিশ্বমান। যদি ঐ উক্তির এই অর্থ ই হয়, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে—একটিতে মাম্ববের প্রাণ-মনের

ইতিহাস কালামুক্রমিকভাবে লিপিবদ্ধ হইতেছে, একটা কিছু গড়িয়া টুঠিতেছে; কিন্তু অন্তটিতে ক্ষণবৃদ্ধ দের মালা দীর্ঘতর হইবার পূর্বেই শৃল্যে বিলীন হইয়া যায়, ইহার কারণ, তাহার কোন লক্ষ্য নাই—উপলক্ষ্যই তাহার প্রাণ; সম্মুথে বা পশ্চাতে তাকাইবার অবকাশ বা প্রয়োজন তাহার নাই; তাহার কাছে সব কিছুই শুধু সংবাদ—তদ্ধিক মূল্য দিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

কিন্তু আধুনিক কালে, সংবাদপত্র সাহিত্য না হউক, সাহিত্য সংবাদ-ধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। যাহা নিতাস্তই চলিফু, যাহা ক্ষণস্থায়ী, যাহা ক্ষণগত ও ব্যক্তিগত—যাহ। নিতাস্তই বাস্তব বা তথ্যগত, তাহাই সাহিত্যের প্রাণ। ইহার কাল নিতাস্তই—বর্ত্তমান, এবং দেশ—অতি সাধারণ বুদ্ধি ও বিশ্বাদের সীমানায় গণ্ডিবদ্ধ। আজ যাহা রচিত হয়, কাল তাহা বাদি হইয়া যায়—তাহাই যেন উচিত ও বাঞ্নীয়। সংবাদের মূল্য যেমন প্রদিন পর্যাস্ত টিকে না—নৃতনতার চমকই তাহার একমাত্র মূল্য, তেমনই সাহিত্যও আজ ক্ষণধর্মী। এ কালের মান্থ্য এমনই নান্তিক হইয়া উঠিয়াছে যে, আয়ুষ্কালকে তাহারা ক্ষণসমষ্টি ও মৃত্যুকেই মোক বলিয়া জানে। সেজন্ম সাহিত্যও—বিষয়-সর্ব্বন্ধ, আধিব্যাধিগ্রন্থ, মৃত্যু-ভয়ভীত মাতুষের—ক্ষীণপ্রাণ স্ফীতবক্ষ পারাবতের—ক্ষণিক উত্তেজনার অথবা অবসর-বিনোদনের সামগ্রী হইয়াছে। আজ সিনেমা-চলচ্চিত্র. ্যমন নাটক-অভিনয়ের পরিবর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, রস সহৃদয়-হৃদয়-সংবেজ না হইয়া জনগণের চক্ষ-গ্রাহ্ম হইয়াছে—সাহিত্যও তেমনই, চ্রিন্তন সত্য ও চিরন্তন স্থন্দরের সংবেদনায় অত্প্রাণিত না হইয়া অতিশয় আধিভৌতিক প্রয়োজনের বশবর্তী হইয়াছে; নিত্য না হইয়া নৈমিত্তিক ভাবাপন্ন হইয়াছে। অতএব আধুনিক কালে সাহিত্য ও

সংবাদপত্তের মূল প্রেরণা বা তাড়না একই—উভয়ের মধ্যে রূপভেদ থাকিলেও, আদর্শের ভেদ নাই।

সংবাদপত্র ও সাহিত্য-এই উভয়ের আদর্শ ও অভিপ্রায় এক নয়: অতিশয় স্থপরিচিত সংবাদপত্র ও খাঁটি রসস্ষ্টি, এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ তুলনা স্থাপন করিতে যাওয়াই অন্তায়—তাহা আমি জানি। বিদেশের উৎকৃষ্ট পত্রগুলি যে কাজ যে ভাবে করিয়া থাকে, তাহাতে সাংবাদিক বিভাকে একটি কলাবিভা বলা যাইতে পারে। যাহা দৈনন্দিন বা জ্রুত-ধাববান কালের পদক্ষেপে প্রতি মুহুর্ত্তে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে— মানব-যাত্রীর অশাস্ত পথ্যাত্রার বাঁকে বাঁকে, অব্যবহিত ভবিশ্বৎ যে নব নব রূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাকে তৃদ্ধণ্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া, নিত্য-অতীত ও নিত্য-ভবিশ্বতের যোগস্ত্রটি অবিচ্ছিন্ন রাথিয়া, সাংবাদিকের প্রতিভা যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে, তাহার মূল্যও কম নহে। কিন্তু এই নিয়তপরিবর্ত্তনশীল ক্রতধাবমান ঘটনাম্রোতকে একটি অখণ্ড ইতিহাদের ধারায় ধরিয়া লওয়া—সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির সর্ববিধ নৃতন তথ্যকে স্থবিগ্রন্থ করিয়া, যাহা অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক তাহাকে একটা নিয়মের অধীন ও অর্থযুক্ত করিয়া পাঠকের সমক্ষে ধরা—সহজ কাজ নয় ৷ অতএব সাংবাদিক প্রতিভা সাহিত্যিক প্রতিভা না হইলেও স্থলভ নহে। কিন্তু এ আদর্শ কচিৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। সংবাদপত্র সম্বন্ধে আমি পূর্বের যাহা বলিয়াছি-বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে, তাহাই তাহার যথার্থ পরিচয়। সাহিত্য ও সংবাদ-পত্রের সম্পর্ক-বিষয়ে সংক্ষেপে ইহার অধিক বলিবার স্থান নাই। এইবার সংবাদপত্র কি ভাবে সাহিত্যের সাহায্য করিতে পারে, তাহার কথাই বলিব।

সংবাদহিসাবে সাহিত্যের সাময়িক পরিচয়-প্রদান সংবাদপত্তের অবশ্রকর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য সকল সংবাদপত্রই কিছু কিছু করিয়া থাকে; সাম্যাক-পত্রাদিতে সাহিত্যের জন-যাবার পথচিহ্ন আপনা আপনি অন্ধিত হইয়া যায়। যাহা যুগব্যাপী সাধনার ফল, যাহা যুগাস্তরে পরিণত রূপ লইয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার ক্ষণিক লক্ষণ ও স্থায়ী প্রবৃত্তি, নিক্ষল প্রয়াস ও সফল প্রয়ত্ম—সাময়িক-পত্তে এমনভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে যে, আমরা তাহা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি ও গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারি। যে সকল লেথক শেষে স্থায়ী সাহিত্যের অঙ্গন হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া যান, অথচ থাঁহারা একদা একটা যুগের আবহাওয়াকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচয় সাময়িক-পত্রেই প্রকট হইয়া থাকে। এ পরিচয়ের প্রয়োজন আছে; প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানে তাঁহারাই জাতির রস-পিপাসা উদ্রিক্ত করেন। বর্ত্তমানের চেয়ে সত্য আর কিছুই নাই— প্রতিদিনের প্রয়োজন সকল প্রয়োজনের বাড়া। নিত্য-নৃতনের ধে পিপাসা তাহাই প্রবলতম পিপাসা—তাহার নাম কৌতৃহল। এই कोजूरन जाश्र ना थाकितन माश्ररात जीवनी गक्ति पूर्वन रहेशा भए। সাময়িক সাহিত্য সেই কৌতৃহল জাগাইয়া রাথে। এই হিসাবে যাহা নিত্য-বর্তুমান তাহার পরিচয়-সাধনকল্পে সংবাদপত্তে সাহিত্যের সংবাদ একান্ত প্রয়োজন ; সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকার কথাই বলিতেছি না, তদপেক্ষাও সাময়িক—যাহা দৈনিক বার্দ্তাবহরূপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়— দেই সংবাদপত্তের স্তম্ভে সাময়িক সাহিত্যের সংবাদ নিয়মিতভাবে थाका वाश्वनीय। बाहारक हल्जि माहिका वना याय-याहा व्यर्गावक পুস্তকাকারে, অথবা মাসিকপত্রিকায় স্রোতের মত ভাসিয়া চলিয়াছে— শেই সাহিত্য, ও সাহিত্যিকগণের পরিচয়, তথ্য ও তত্ত্বে যো<del>গস</del>্ত্রে গাঁথিয়া পাঠক-সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা, একটা কাজ বলিয়াই মনে করি। সে কাজ করিতে হইলে সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্যের তত্ত্ব, উভয়বিধ জ্ঞানেরই প্রয়োজন ; সর্কোপরি প্রয়োজন—সঞ্চোজাত বর্ত্তমানকে স্থোগত অতীতের স্তে মিলাইয়া অর্থযুক্ত করিয়া তোলা। বর্ত্তমানের সাহিত্য-সংবাদকে একটি পূর্ব্বপর পারম্পর্য্য দান করিয়া, তথ্য ও তত্ত্বে মিলন সাধন করিয়া, এমন একটি ধারা-বাহিকতার ধারণা রক্ষা করিতে হইবে—যাহাতে সাহিত্যের নিত্য-নব ভঙ্গিকেও পুরাতনের সঙ্গে মিলাইয়া প্রতি পদে দিক-নির্ণয় করা সম্ভব হয়। আমি সাহিত্য-সংবাদের সঙ্গে এক প্রকার সমালোচনার কথা বলিতেছি বটে. কিন্তু ইহা ঠিক academic সমালোচনা নহে—সংবাদ-পত্তে তাহার স্থান নাই। আমি সাহিত্যের সাময়িক প্রবৃত্তিরই একটা मृना निर्द्भा कतात्र कथा वनिष्ठिहि—(मगकानभावहे स्मथान वफ; কোনও চিরন্তন আদর্শ বা নির্বিশেষ রসতত্ত্বে আলোচনা তাহার অভিপ্রায় হইবে না। যাহা সাময়িক, তাহাকে তাহারই আদর্শে বিচার করিয়া, যুগপ্রবৃত্তির মর্য্যাদা ক্ষ্ম না করিয়া, অতীত ও ভবিশ্বতের কালধারাটিকে বর্ত্তমানের মধ্যে চিনিয়া লইবার চেষ্টাই—সাংবাদিকের প্রধান ক্বতিত্ব।

ইহা দারা সাহিত্যের সাহায্য বা উন্নতি কি পরিমাণ হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সাহিত্যের সাময়িক স্রোত—তাহার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠককেও যেমন অবহিত করা হয়, তেমনই ইহা দারা লেথকেরও পথ এবং পাথেয় নির্দেশ করা যায়। সাংবাদিকের মতামত যদি স্থবিচারপ্রণোদিত হয়, যদি তাহাতে শিক্ষিত সাধারণের সহজ রস্বোধ ও স্কৃত্ব বৃদ্ধিবৃত্তি প্রতিফলিত হয়, তবে তাহা দারা সাহিত্যের গতি

ক্তকটা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। লেখকবিশেষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যেখানে যত:ফুর্ত্ত প্রতিভায় উজ্জ্বল নয়, সেথানে সাংবাদিকের সামাজিক বুদ্ধি এবং স্থন্থ রসজ্ঞান তাহার যে মৃশ্য নির্দারণ করে, তাহাতে অস্তত াহিত্যের একটা ঋজু সরল পম্বা বজায় থাকে; কৌতূহল-তৃপ্তির সঙ্গে একটা স্বস্থ সংস্কার জাগ্রত হইয়া থাকে। পাঠকসাধারণ ও সাহিত্যিক-দিগের যে পরিচয় থাকা অত্যাবশুক, সংবাদপত্র যোগে সেই পরিচয় Fতকটা বাধ্যতামূলক হইয়া উঠে—ইহাতে সাহিত্যের যে প্রচার হয়, গ্রাহা জ্রাতির পক্ষে কল্যাণকর। সাংবাদিকের নিকটে কেহ জটিল রসতত্ত্ব মথবা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যবিচার প্রত্যাশা করে না। পাঠকসাধারণকে ামসাময়িক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন রাথা--জপরাপর াংবাদের মতই—সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের স্বরূপ সম্বন্ধে সজ্ঞান াাথাই সাংবাদিকের কাজ। ইহা মুখ্যত সংবাদদাতার কাজ, বিচারকের হাজ নহে। কিন্তু এই সংবাদ-দানও এমন একটি জ্ঞান ও বিবেচনার মপেকা রাখে, যাহাকে সাংবাদিক প্রতিভা বলা ঘাইতে পারে—আমি র্থ্যে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। এইভাবে সাহিত্যিক সংবাদ জনসাধারণের গাচর করিয়া, সাংবাদিকগণ কেবল সাহিত্যের পথ নহে, সাহিত্যিকের গাথেয় বিষয়ে প্রভৃত সাহায্য করিতে পারেন—ভাহাতে সাহিত্যদেবার গীবিকা-সংগ্রহের স্থবিধা হইয়া থাকে, এবং তাহা সাহিত্যের অল্প টপকার নহে।

আজিকার এই অতিব্যস্ত বিষয়-সর্বস্বতার যুগে, সাহিত্য বা ঐ গাতীয় স্থকুমার কলার চর্চা দারা চিত্ত-প্রকর্ষলাভের অবসর প্রায় গাহারও ঘটিয়া উঠে না। অতএব, সাহিত্য ও সংবাদপত্তের মূলগত বিরোধ সম্বন্ধে প্রথমেই যাহা বলিয়াছি, তাহা সত্য হইলেও, সাহিত্য-চর্চার এই স্থলভ উপায়কে একেবারে নিরর্থক বলা চলে নাঃ
বরং যুগধর্মের তাড়নায়, 'মন্দের ভাল'-হিসাবে, সাংবাদিকের মুখ চাওয়া
ছাড়া উপায় নাই। যাঁহারা আদর্শবাদী তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম,
তাঁহারা নিভূতে এককভাবে যে দৃষ্টি লইয়া যে সাধনা করিতে সক্ষম,
তাহার ফললাভে জাতি কখনও বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু সাহিত্যিক
আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইলে যে সমতলভূমিতে সাহিত্যের এক
প্রান্ত সংলগ্ন থাকা দরকার, সেই ক্ষেত্রে সাংবাদিকের কর্ত্তব্য আছে।
ইংরেজীতে যে প্রবচন আছে—Many are called, but few are
chosen' অর্থাৎ, 'অনেকেরই ডাক পড়ে, কিন্তু কাজ পায় ছই চারিজন
মাত্র'—তাহা বড় সত্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা আরও সত্য; এখানে
সেই অল্প কম্কেজনকে বাছিয়া লইবার জন্ম ডাকিতে লইবে অনেককে
—এই ডাক দেওয়ার কাজটা অস্তত সাংবাদিকের।

আমাদের দেশের সংবাদপত্রসমূহের যে অবস্থা—তাহাদের সম্পাদন ও পরিচালন যে ভাবে হইয়া থাকে, তাহাতে সাহিত্যের পক্ষে কোনরপ উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। একেই তো কোন বড় আদর্শ কাহারও নাই; শিক্ষিত সমাজের উদাসীত্র তাহার একটা কারণ। আমাদের সংবাদপত্রের পশ্চাতে কোনও স্থাঠিত জনমত নাই; এজত্র সাংবাদিকের দায়িত্ব নাই বলিলেও চলে। শিক্ষিত সমাজে যেটুকু রাজনীতি-চর্চার আদর ও আবশ্রকতা আছে, তাহাই সাংবাদিকের উপজীব্য। এই রাজনীতি-চর্চাও যে ভাবে হইয়া থাকে, তাহাতে মনস্বিতা, দ্রদৃষ্টি সততার অভাব প্রায়ই লক্ষিত হয়। প্রায় সকল পত্রিকাতে যে প্লিফি প্রকট হইয়া থাকে, তাহা যেমন স্বচ্ছ তেমনই সংকীর্ণ। জাতির বৃদ্ধিকে সজাগ এবং চিত্তকে সজীব রাথিবার পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে

স্বীকার করি; তথাপি সংবাদপত্র-হিসাবে যেটুকু বৈশিষ্ট্য বা character থাকা প্রয়োজন, তাহা প্রায় কাহারও নাই। এই সকল সংবাদপত্তে সাহিত্যের প্রসঙ্গ খুব কম থাকে, যাহা থাকে তাহা এতই লঘু ও দায়িত্ব-হীন যে, না থাকাই ভাল। আমাদের দেশের পণ্ডিত-মহলে সাহিত্য-চৰ্চা একটা recreation বা অবসর-বিনোদন মাত্র; সকলেই তাহা কিছ কিছু করিয়া থাকেন, কারণ, বিলাতী ও দেশী উপত্যাস বা কবিতার বই পড়া না থাকিলে এবং সে সম্বন্ধে কিঞ্চিং বৈঠকী আলাপ করিবার মত যোগাতা না থাকিলে, বিষয়তা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। এজন্ম যিনি Economics, Politics অথবা Sociologyর চর্চা বা চর্মিতচর্মণ করিয়া থাকেন এবং তাহাই যাহার পেশা, তিনিই 'পায়ের উপর পা' তুলিয়া সাহিত্য-বিচার করিতে বসেন, এবং যেহেতু তিনি একজন পি. আর. এস. অথবা পি-এইচ. ডি.-উপাধিধারী অধ্যাপক-ব্যক্তি, *ষেই হেতু*, তাঁহার অমূল্য সাহিত্যিক মতামত সংবাদপত্রে আড়ম্বরে বিঘোষিত হইয়া থাকে। একটা ফুটবল খেলার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ইইলেও বিশেষজ্ঞ হওয়া চাই, কিন্তু আমাদের এই সাহিত্য-সহজিয়ার দেশে সকলেই সাহিত্যিক, সকলেই বক্তা—শ্রোতা কেইই নহে: সকলেই নিজেই নিজের অথরিটি—আত্মপ্রচার ও Mutual Admiration-ই এরপ সাহিত্য-সমালোচনার অভিপ্রায়। সংবাদপত্রে যাহা-কিছু সাহিত্যিক সংবাদ বাহির হয়, তাহার অধিকাংশ এই জাতীয়। আর একটি বড় কাজ হইয়াছে—প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনা; এই সকল রচনা অপাঠ্য, এবং বোধ হয় পত্রিকা-সম্পাদকেরও তাহা জজ্ঞাত নহে। যে <sup>ব্যক্তি</sup> ইহা লিখিয়া থাকেন, তাঁহার একমাত্র যোগ্যতা—তিনি বৃক্নি-বিভা আয়ত্ত করিয়াছেন—লাগসই বচন-রচনে তিনি বিশেষ পটু।

সমালোচনার মৃল্যস্বরূপ পুস্তকগুলি লেথক বা সম্পাদকের অন্থরোধ সহ সোজ। তাঁহার নিকটেই পৌছে—সম্পাদক কোন থবরই রাথেন না। ইহাই আমাদের সংবাদপত্রসমৃহের সাহিত্য-সংবাদ। বিদেশী সাহিত্যের বিদেশী সংবাদও তেমন নিষ্ঠার সহিত সঙ্কলিত হয় না; সংবাদপত্রের কোনও অংশ উৎকৃষ্ট সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্ম ধারাবাহিক ভাবে—কোনও উপন্থাস বা আর কিছু প্রকাশের জন্ম—পৃথক রাথা হয় না। আমাদের সংবাদপত্রে—Feuilleton বলিতে যাহা ব্বায়—তাহার একাস্তই অসম্ভাব, যেটুকু চেষ্টা দেখা যায় তাহা হাস্থকর।

আমাদের সংবাদপত্রগুলি যে ভাবে এই গুরুতর কর্ত্ব্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহাতে মনে হয়, সংবাদপত্রে সাহিত্যপ্রসঙ্গ না থাকাই শ্রেয়ন্ত্রর। এরপ অবস্থার আর একটা কারণ এই যে, ইহারা এ সকল রচনার জন্তু পয়সা দেয় না; ইহাদের নিকটে সাহিত্য মাত্রেই অমূল্য—উহার কোনও মূল্য নাই। আসল কথা, আমাদের দেশ এখনও উচ্চতর সাংবাদিক কর্ত্ব্য-পালনের ক্ষেত্র হইয়া উঠে নাই; জন-মনের কণ্ড্তি-সাধন যাহার একমাত্র ব্রত, তাহাকে দোষ দেওয়া র্থা; কারণ, জন-মনই এখনও জাগ্রত হয় নাই।

আখিন, ১৩৪৩

## সাহিত্যের শিরঃপীড়া

সেদিন ছাত্রদের এক বিতর্ক-সভায় বাগ্যুদ্ধের বিষয় ছিল—
সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসস্টি, না মত-প্রচার। তর্কটা একালে আর নৃতন
নয়; বরং দেখা যাইতেছে ইহাই যেন চির-পুরাতন; হয়তো কোনও এক
আগামী বুগে যখন এ প্রশ্নের প্রয়োজনই আর থাকিবে না, তখন রস বা
রসস্টির উল্লেখমাত্রেই সেকালের মতবাদীরা, অর্থাৎ সেই উন্নত যুগের
অতি-প্রোচ ভাবুক-সমাজ, এই একটা অতি আদিম কুসংস্কারের কথা
বলিতেও শিহরিয়া উঠিবে। এখনও তবু রসস্টি ও মতবাদ এই ছুইটার
পথক উল্লেখ হইয়া থাকে; এর পরে রসের কোনও পৃথক সংজ্ঞাই আর
শীক্ত হইবে না—সমস্তা ও মতবাদের জারকরূপে উহার কিঞ্চিৎ ব্যবহার
মাত্র থাকিবে।

এই আধুনিক মতবাদী সাহিত্যের উকিল ও মক্কেলে আজ সাহিত্যপ্রাঙ্গণ ভরিয়া উঠিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর—বিশেষ করিয়া মহাযুদ্ধের
পরবর্ত্তী কালের—বিলাতী সাহিত্য যে ধরনের প্রেরণায় মশগুল হইয়া
উঠিয়াছে, তাহারই অমুকরণে আমাদের সাহিত্যেও মামুষের প্রাণের
পরিবর্ত্তে দেহ ও মনের নানা বিকার, ও তারই আক্ষেপ, আক্রোশ ও
আর্তুনাদ ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। স্বয়ং রবীক্রনাথও একালের
এই বিলাতী ব্যাধির ছোয়াচ হইতে ভাঁহার কবি-প্রতিভাকে সম্পূর্ণ

ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের ছাত্র-সম্মেলন-সভার উদ্যোগে প্রদত্ত বক্তৃতা।

মৃক্ত রাখিতে পারেন নাই। 'ভারতী' ও 'সাধনা'র রবীক্রনাথ এবং 'সবুজ পত্রে'র রবীক্রনাথে অনেক প্রভেদ আছে।

এই ব্যাধিকে আমি বিলাতী ব্যাধি বলিয়াছি, কারণ ইহা বিলাতী সাহিত্য হইতেই সংক্রামিত হইয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যের আবহাওয়ায় আমাদের নব্য-সাহিত্যের স্বষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছিল—তাহাকেও এইরপ ব্যাধির সংক্রমণ বলিলে ঠিক হইবে না, কারণ সেথানে বাঙালীর প্রতিভার শক্তিও ছিল—এক স্বস্থ প্রকৃতি আর এক স্বস্থ প্রকৃতির রসকল্পনা জাগ্রত করিয়াছিল—সেথানে কেবল অমুকরণই ছিল না, স্বীকরণের প্রচুর শক্তিও ছিল। আধুনিক য়ুরোপ যে ব্যাধিগ্রস্থ, অতিরিক্ত ভোগ-পিপাসা ও ভোগের উপকরণ-বাহুল্যে তাহার জীবন-সংগ্রাম যে নান। দিকে নানা অবস্থার বশে জটিল হইয়া পড়িয়াছে, মহুয়্যখবিহীন যান্ত্রিকতার অমাহুষিক অতিচার যে তাহাকে অস্বাভাবিক জীবন্যাপনে বাধ্য করিয়াছে—তাহা বোধ হয় সকল চিন্তাশীল স্থিরবৃদ্ধি ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন।

এই অবস্থা এক্ষণে চরম মাত্রায় পৌছিয়াছে— সেথানকার প্রতিভাশালী মনস্বী মহাজনও ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত নহেন। ফলে জীবনের গভীরতম অন্তভ্তির ক্ষেত্রেও দেখানকায় মান্ত্র্য আর সহজ্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না। তাই সাহিত্যেরও আদর্শ বিচলিত হইয়াছে। পাঁচ হাজার বংসর বা ততোধিক কাল ধরিয়া মানব-মন এই জগং-স্প্রের যে আর এক রহস্থ ধ্যান করিয়া, প্রত্যক্ষ বাস্তবের গভীরতর পরম সন্তার পরিচয়ে চরিতার্থ হইবার অলৌকিক পন্থা আবিদ্ধার করিয়াছিল— আজ সে তাহা হইতেও ভ্রম্ভ ইইতে বসিয়াছে। জীবন-সংগ্রামের যে ভীষণতা তাহারই অতিবৃদ্ধির ফলে ঘটিয়াছে—তাহাই

তাহার ব্যক্তিত্ববোধ বা নহং-সংস্কারকে এতই প্রবল করিয়া তুলিয়াছে যে দে সর্ব্বত্র আমিত্বের প্রসার চায়, তাহার অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি-জীবনকেই দে সর্ব্বাগ্রে রাথিয়া বিশ্বের সর্ব্ব বস্তুতে তাহারই স্বার্থের প্রতিরূপ আবিষ্কার করিতে ব্যাকুল—জগৎটা তাহার চক্ষে মাকুষেরই ভোগ্য পদার্থ: এবং তাহাও মানব-জাতি হিসাবে নয়, মানব-ব্যক্তি হিসাবে। কারণ, জাতি অর্থে একই বড় মানবতার আধার বুঝায় না—ছোট ছোট আমির সমষ্টি: অতএব মহুয়ত্ব বলিতে কোনও সার্বজনীন শাশ্বত মানব-প্রকৃতি নয়. স্বার্থের সমবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি-সংঘের সাধারণ স্থখ-পিপাদা ও তুঃখ-বোধের ঐক্যই মন্ত্রগ্রের মূল। এই মনোভাব নাহিত্যকেও আক্রমণ করিয়াছে। (অতি জাগ্রত, অতি প্রথর ব্যক্তি-চেতনা কবিকে পর্যান্ত উদ্ভান্ত করিয়াছে—সাহিত্যস্ঞ্টির মূলে যে প্রেরণা যে মুক্তির আনন্দ বা আত্মবিশ্বতির রসাবেশ থাকে, তাহার পরিবর্তে অতি উগ্র দেহ-চৈতন্ত অর্থাৎ মানস-অভিমান প্রবল হইয়াছে; জীবন-চেতনা প্রাণধর্মের পরিবর্ত্তে মনোধর্ম বা মন্তিষ্কচালনায় পর্যাবসিত হইয়াছে। একালের মান্ত্র কোন-কিছুতেই বিশ্বয় বোধ করে না কিছুতেই তাহার শ্রদ্ধাবোধ নাই। সে এতই মুখর যে মনে হয়, একালের মহুয়-জীবনে ক্ষণিকের মৌনও আর সাধনার অঙ্গ নয়; কোনও ভাব বা কোনও চিম্ভা প্রাণের স্তব্ধ নিভূতে পরিণতি লাভ করিবার অবকাশ আর পাষ না। মুদ্রাযন্ত্রের অতিরিক্ত প্রচলনে এই নিরস্তর মুখরতা যে ভাবে যাহা সৃষ্টি করিতেছে, তাহারই একটি বিপুল অংশ একালের সাহিত্য। এ,সাহিত্যের সর্ব্ধ-প্রধান লক্ষ্ণ ইহার কলরব, ইহার অত্যুগ্র অসহিষ্ণৃতা, ইহার মজ্জাগত নান্তিকতা ও বিদ্রোহ, ইহার অশান্তি ও আক্ষেপ উনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি একদা আক্ষেপ করিয়

বলিয়াছিলেন,—"The world is too much with us late and soon"। আজ এই বিংশ শতালীতে জীবিত থাকিলে দে কবির অস্তরাত্মা কেমন করিত জানি না, কল্পনা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। হয়তো তাঁহার কবিধর্ম রসাতলে যাইত, তিনিও প্রাণের নিভূত সাধনা ও উপলব্ধির পরিবর্ধ্বে এই তিনশো তেত্রিশ কোটি স্বতম্ব স্বাধিকারকামী ভগবানের জগৎব্যাপী কলরবে টেলিগ্রাফের তার বাজাইয়া একটা স্বরসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেন—কবি হইতে গিয়া propagandist করজাল-বাদক হইয়া দাঁড়াইতেন। "The world is too much with us late and soon"—এমন কথা আজিকার দিনে বলিবার জো নাই, বলিলে কবির মন্তিক্ষের অরস্থা ভাবিয়া একালের স্থ্লের ছাত্রও কুপাপরবশ হইয়া উঠিবে।

আমি বলিয়াছি মৃথরতা এ যুগের ধর্ম ; বৃদ্ধ হইতে অপোগণ্ড বালক পর্যান্ত কেইই চুপ করিয়া থাকিতে চায় না, চুপ করিয়া থাকিবার মত সংযম বা শ্রদ্ধা কাহারও নাই। আরও কারণ, ইহারা অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহে। জীবনের তপ্ত কটাহে মন্তিদ্ধের মধ্যে নিরস্তর যে বৃদ্ধুদরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার তাড়নায় ইহারা অতীত বা ভবিশ্বৎ কোনটার প্রতি বিশ্বাস বা প্রত্যাশা রক্ষা করিতে পারে না, নিত্যকার তাগিদ নিতাই শোধ করিয়া দেয়। জীবনেও বিশ্বাস নাই, জীবনের নিকট হইতে সত্যকার কিছু আদায় করিবার কোন বস্তুই যেন আর নাই। এই শৃশ্বতা-বোধকে চাপিয়া রাথিবার জন্ম তাহারা অবিরল কোলাহল ও বাদ-প্রতিবাদ, কলহ ও কচকচিকেই একমাত্র উপায় করিয়া লইয়াছে। এই কলহ, কচকচি ও কোলাহলকেই কতকটা ভন্তজনোচিত সম্বম্মুক্ত করিবার ভার লইয়াছেন আধুনিক সাহিত্যরথিগণ। )যে পিপাসাকে কবির

ভাষায়—"জীবনের সঞ্জীবনী অমৃতবল্পরী" বলা যাইতে পারে, সে পিপাসা —গভীরতর রস-আ<del>য়া</del>দনের সেই প্রাণগত আকাজ্ঞা—এখন আর প্রাণে জাগে না, জাগে মাফুষের মাথায়; মাফুষ যাহা চায় তাহা প্রাণের চাওয়া নয়-মনের চাওয়া। স্থাষ্ট যেমন একটা যন্ত্রমাত্র, মাতুষও তেমনই কলে-ছাটা একই ছাঁচের যন্ত্র-জীব মাত্র---মামুষের মনই তাহার মুম্মুমুত্বের নিদান, এবং সে মন যন্ত্রবিজ্ঞানের অধীন; তাহাতে অতি সুক্ষ নির্মাণ-কৌশল আছে বটে, কিন্তু কোথাও রহস্ত নাই; শ্রদ্ধা করিবার, বিস্ময়-বোধ করিবার,—অতল, অসীম, চুজ্জের বলিয়া কোন কিছুর সম্মুখে শুরু इहेग्रा थाकियात-अध्याजन जात्र नाहे। नवाहे नमान-जीवत्नत তৌলদত্তে কেহ কাহারও অপেক্ষা এতটুকু ভারী নহে। মানুষে মানুষে যে প্রভেদ, তাহা কেবল মাত্র জীবনে স্বাধিকার বিস্তার করিবার ক্ষমতায়—জ্ঞানে নয়, প্রেমেও নয়। তাই একালের মান্নুষ আর কিছতেই লজ্জাবাসকোচ বোধ করে না; গুরু লঘু, ছোট বড়, গুণী গুণহীন, রসিক, বেরসিক, সকলেই একই যন্ত্রের একই ছাঁচের জীব। প্রাণহীন, হদয়হীন শুদ্ধ মনোবৃত্তিই আর সব বৃত্তিকে গ্রাস করিয়া মাহুষের অহং-সংস্থারকে অতিশয় উগ্র ও প্রথর করিয়া তুলিয়াছে। এই মনোরুত্তি মানবতা বা মহুগ্র-জীবনের কোনও আধ্যাত্মিক আদর্শ স্বীকার করে না। দেহের ক্ষ্ণা-নিবারণই পরম পুরুষার্থ-এই দেহের ক্ষ্ণাকে আধুনিক শাহিত্য নানা স্ক্র আকারে, উন্নত ও মার্চ্চিত বৃদ্ধির অন্থমত করিয়া, নানা তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারা অলঙ্কত ও মণ্ডিত করিয়া, দেহীমাত্রেরই মনোজঠরে পৌছাইয়া দিতেছে: সাহিত্যের রস এখন জঠর হইতে মন্তিক্ষে চলাচল করিতেছে। ইহাতে জালা বাড়ে, জুড়ায় না; ফলে মন্তিকের উত্তেজনা ক্রমেই বাডিয়া উঠিতেছে—সাহিত্যেরও শিরংপীড়া দেখা দিয়াছে।

এতকাল যাহাকে আমরা সাহিত্য বা বিশুদ্ধ রসস্ষ্ট বলিয়া জানিতাম,—তাহাতে মাথার বালাই ছিল না, কাঞ্ছেই মাথাব্যথাও ছিল না। এখন সাহিত্য মন্তিষ্কশালী, তাই মাথাব্যথা ঘটিবারই কথা। আমি বিশেষ করিয়া এ যুগের উপক্তাদের কথাই বলিতেছি। আধুনিক সাহিত্যের প্রধান রূপই উপত্যাস। সাহিত্যের রূপ-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস লক্ষা করিলে আমরা উপন্যাসকে দায়ী করিতে পারি না—উপন্যাসই সাহিত্যিক চিত্রশিল্পীর অতিশয় উপযোগী স্থপ্রসর পটভূমিকা। সেকালের মহাকাব্য ও নাটক যে রসকল্পনাকে সম্যক ধারণ করিতে পারিত না, উপত্যাসই তাহার উৎকৃষ্ট আধাররূপে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সাহিত্য-স্প্রীর সর্বোত্তম সহায় হইয়াছে। এই উপত্যাস-সাহিত্যেই সর্বপ্রথম মস্তিষ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার কারণ অনেক। প্রথমত, কথা বলিবার প্রচুর অবকাশ ইহাতে আছে; বিতীয়ত, উপন্তাদের প্রধান উপজীব্য তথ্য ও ঘটনা, এজন্ত সাহিত্যিক বসকল্পনা সহজেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তৃতীয়ত, উপস্থাস এমনই ধরনের রচনা যে উহার আকর্ষণ-শক্তি রসিক বেরসিক উভয়ের পক্ষেই সমান-কাব্য বা কবিতার পাঠক চিরদিনই অতি অল্প. কিন্তু উপন্তাস-পাঠক বোধ হয় সকলেই। ইহার কারণ, তথ্য ঘটনা বা তত্ত্ব সংবাদপত্তের মতই সকলের কৌতৃহল উদ্রেক করে, ও যে উপাদান সাহায্যে উপস্থাস রচিত হয় তাহাতে সেইন্ধপ বিষয়বস্তুর প্রাধান্ত থাকেই। রসস্প্রেই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য নাও হয়, তথাপি লেথকের হতাশ হইবার कावन नारे। এমন वह मनीयी ऋल्यक रेमानीखन काल উপन्यान লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, যাঁহাদের প্রতিভা ঠিক সাহিত্যিক প্রতিভা नय--- यांशास्त्र উদ্দেশ उनस्र नय। এই नकल कार्रात, এবং आधुनिक

সাহিত্যে উপন্যাসই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া—সাহিত্য ক্রমে প্লতিশয় মনোধর্মী হইয়া উঠিয়াছে এবং পরিশেষে সাহিত্যিক প্রেরণা শিরংপীড়ায় পরিণত হইয়াছে।

ইহাতেও সাহিত্যিকের দোষ নাই। যে সাহিত্য গণ-মনের বিষয়-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা যদি রসের পরিবর্ত্তে রসদ যোগাইবার কাজটাই বড় মনে করে, তবে তাহা নিতান্ত অসকত নহে। আমি ইহাকে শিরংপীড়া বলিব না। চাহিদা অমুসারে ব্যবসায়ী যেমন মাল আমদানি করে—নৃতন ব্যবসায়ের স্পষ্ট হয়, একালে গণদেবতার সেবা উপলক্ষ্যে তেমনই যদি একটি বিশিষ্ট লেখক-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু এই সকল লেথক তাঁহাদের পাঠকদের সঙ্গে মিলিয়া যদি এমন কথা বলিতে স্থক্ষ করেন যে, ইহাই সাহিত্যের ধর্ম—ইহাকে রস বলিতে হয় বল, না বলিলেও আপত্তি নাই-ক্তিভ্ত সাহিত্য ইহাই, মনের খাছ পাক করাই সাহিত্যের কাজ—মাথাই সাহিত্য-নির্মাণের কারখানা, তোমরা যাহাকে রদ বল, তাহাও মূলে মন্তিছ-জাত—মাথাকে বাদ দিয়া যেমন মাত্রষ দাঁড়াইতে পারে না, তেমনই <u>মাত্র্যের উপযুক্ত হইতে</u> হইলে সাহিত্যকে মন্তিক-প্রধান হইতে হইবে,—যথন এমন কথা একালের বড় বড় সাহিত্যিকের মুখে শুনিতে পাই, তথন বলিতেই হয়, সাহিত্য <u>শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়াছে</u>। যাঁহারা রসিক, তাঁহারা এ সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না জানি, এবং সেই কারণে সাহিত্যের শিরোরোগ কথনও ঘটিবে বা ঘটিতে পারে—দে ত্রশ্চিন্তাও তাঁহাদের নাই। কিন্তু যথন দেখা যাইতেছে, প্রতিভাশালী সাহিত্যিকও এই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন, এবং আধুনিক

রসিক-সমাজ হইতে গাঁহাকে সহজে থারিজ করা যায় না এমন ব্যক্তিও ইহাতে সায় দিতেছেন, তথন কথাটা একেবারে উপেক্ষা করা যায় না— অর্থাৎ সাহিত্য যে আধুনিক কালে শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে, এমন কথা বলা অসক্ত নয়।

কেন এমন হইয়াছে, তাহার কতকগুলি কারণ আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। (জীবনে রস নাই, সাহিত্যে রস আসিবে কোথা হইতে ?) রসিক নয়, অথচ সাহিত্য চাই-এমন ফরমায়েসী সাহিত্য যেমন হইয়া থাকে তেমনই হইতেছে। ফরমায়েসী বলিবার কারণ আছে। (একালের সাহিত্য কেবল সাহিত্য-প্রেমিক বা কাল্যরস-পিপাস্থর জন্মই নহে। সাহিত্য একটা বিপুল ব্যবসায়ের পণ্য হইয়াছে— মান্থবের নানাবিধ ক্ষ্ধার সামগ্রীর মত, সাহিত্য এক প্রকার ভোগ্যদ্রব্য —একটা অতিশয় প্রয়োজনীয় বিলাদের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।) এই সাহিত্য-পণ্য ভারে ভারে উৎপন্ন হইয়া ছাপাখানা ও পরে পুস্তক-ব্যবসায়ীর গুদাম হইতে মালগাড়ির সাহায্যে চতুর্দিকে প্রেরিত হইতেছে। বাজারের অক্যান্ত সামগ্রীর মত ইহার ক্রেতা সকলেই। যাহারা ক্রয় করে তাহাদের ফরমায়েস-মত, সাময়িক ফ্যাশনের অন্ত্যায়ী कांग्रेंहांग्रे, तूनानि ७ तः, हेहारक श्रेष्ठा कत्रिरा हम। এक कथाम, সাহিত্যিককে সাহিত্য-ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণের সহিত সমভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়—নতুবা সাহিত্য বাজারে কাটে না, সাহিত্যিককে কেহ গ্রাছ করে না। এই সাধারণ যে কোন্ ধাতুর মাহুষ, তাহা পূর্বে বলিয়াছি—ইহারা বিকৃত-মভাব, আত্মন্তরী, অতিশয় চপল ও চঞ্চলচিত্ত, कनत्रव-श्रिप्त, क्रिक-উত্তেজনা-প্রবণ, স্বার্থ-সর্বন্ধ মানবক। ইহাদের সেবাই আধুনিক সাহিত্যের অভিপ্রায়।)

এই জনগণের চিত্তবিনোদন করিতে যাঁহারা বাধ্য-না করিতে পারিলে যশ ও অর্থ কোনটারই আশা নাই—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রতিভার অধিকারী হইয়াও যুগধর্মবশে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। কেহ কেহ এই যুগেরই প্রতিনিধি—অর্থাৎ ঠিক যে ধরনের সাহিত্য এ যুগের মানসব্যাধিপীড়িত আত্মভ্রষ্ট মামুষের পক্ষে পরম উপাদেয়, ঠিক সেই সাহিত্য-সৃষ্টির কলাকৌশল আয়ত্ত করিবার মত প্রতিভা তাঁহাদের चारह। ইंशत्रांहे त्रव जुनियारहन, माहिर्ला जीवनरक हाहे वरः स्रां জীবন আধুনিক কালের মহয়-জীবন-অর্থাৎ তাহা মনঃপ্রধান একালের মাত্র্য ভাবনা চিন্তা ছাড়া এক মুহুর্ত্তও বাঁচিতে পারে না— হদয়ের অমুভৃতিও মন্তিক্ষের মারফতে হইয়া থাকে; এবং তাহা যে হয়, তাহার কারণ আধুনিক মান্ত্র আর শিশু নহে, সে সাবালক হইয়াছে— সে পিতৃপিতামহের নির্ফোধ ভাব-সাধনাকে আর শ্রদ্ধা করিতে পারে না। আমাদের দেশের একজন অভি-আধুনিক এবং দেই হেতু অভিরিক্ত বাঁচাল সাহিত্যিক 'Intellectual উপন্তাস' নাম দিয়া এক শ্রেণীর দাহিত্যের সমর্থন-প্রদক্ষে আধুনিক দাহিত্যের মেদায়া Bernard Shaw-র একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই উক্তিটি এই—"A convincing interesting story? Are we children in the nursery that we still require to be told a tale?" এই উক্তিটি আধুনিক সাহিত্য-রসিকের জপমন্ত্রই বটে। উপত্যাস convincing বা interesting হইলেই আধুনিক পাঠকের ক্ষুব্লিবৃত্তি হইতে পারে না। Bertrand Russell, Bernard Shaw ও Bergson এই তিনটিকে মিলাইয়া আধুনিক সাহিত্য-প্রতিভা গড়িয়া উঠা চাই; বি-ভাষা, বি-জাতির মত এ সাহিত্যও বি-সাহিত্য; চিস্তা—চিস্তা—চিস্তা,—সাহিত্যের মুখ্য

উপাদান হইবে চিন্তা; চিন্তাই যদি না বহিল, আধুনিক জীবন-জরের প্রমাণ যদি সাহিত্যে না পাইলাম, তবে মাহ্নযকেই পাওয়া গেল না। সেকালের কোনও মনীধী বলিয়াছেন—'চিন্তা জরো মহ্নয়াণাং'; আধুনিক সাহিত্যিক বলেন—চিন্তা মাহ্নযের স্বাস্থ্য; যাহাকে জর বলিতেছ, তাহা মন্তিষ্কবান মাহ্নযের শিরংপীড়া; এবং শির থাকিলে শিরংপীড়াও থাকিবে। বরং এই শিরংপীড়াই মহান্তবের পূর্ণতর বিকাশের লক্ষণ।

সাহিত্য-সমালোচনায় আমাদের দেশের প্রায় সকল 'up to date' সমালোচকই এই ঋষিমন্ত্র শিরোধার্য্য করিয়াছেন। সম্প্রতি শরৎচক্রের সাহিত্যকীর্ত্তির সমালোচনা-প্রসঙ্গে একজন অতি-আধুনিক সমালোচক বলিয়াছেন—"শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রথম কয়েকখানি উপত্যাসে নিপুণ শিল্পী বটেন, কিন্তু নৃতন ভাবুক নহেন। এই সকল উপন্থাসে তিনি সমাজ ও পারিবারিক গঠন ইত্যাদি বিষয়ে দেশের যে প্রচলিত আদর্শ, বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিতরে যে সাধারণ সম্পর্ক, সে সব কোন নৃতন দৃষ্টি দিয়ে দেখবার কথা ভাবেন নাই। শেষের উপন্যাসগুলিতে দেশের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে নৃতন সমস্তা তিনি নৃতন ভাবে ভাবতে স্থক করেছেন।" লেখকের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ব্বকার উপত্যাস-গুলি তেমন পরিপক নয়—শরংচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছে তাঁহার শেষের উপক্যাসগুলিতে, দেখানে তাঁহার প্রতিভা সাবালকত্ব লাভ করিয়া আধুনিক সাহিত্যের যে শির:পীড়া ঘটাইয়াছে, তাহাতেই তিনি সকল শিরোরোগ-প্রিয় আধুনিক রসিকজনের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার আগেকার উপত্যাদে তিনি নিপুণ শিল্পী বটেন, fक-«Are we children in the nursery that we still require to be told a tale?"

Biology, Sociology, Economics, Sex-Psychology যাহাদের সমগ্র চিত্তকে জর্জ্জরিত করিয়াছে তাহারাও রস্পিপাস্থ, এমন অবস্থায় সাহিত্যকেও বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। প্রেম যাহার নাই, মনের কসরৎকেই যাহারা প্রেমের মূল্য মনে করে, এবং সেই মূল্যে যাহারা সাহিত্য-রস ক্রয় করিয়া সাহিত্যেও নিজেদের অধিকার প্রতিপন্ন করিতে চায়,—রসিক হইতে হইবে বলিয়া যাহারা পণ করিয়াছে— আধুনিক শিক্ষাবিন্তারের ফলে তাহাদের সংখ্যা এত বেশি যে অতি অল্লসংখ্যক রসিকজনের ক্ষীণ প্রতিবাদ আর কাহারও কর্ণগোচর হয় না। রস বিভার বাজারে বিক্রয় হয় না; ভাবুকতা, পাণ্ডিত্য বা তর্ক-বিচারের দারা তাহাকে লাভ করা যায় না—জীবনেরই গভীরতম মূলে রস সঞ্চার হয় (যে ব্যক্তি ষত বেশি জীবন-ধর্মী—প্রকৃতি বা স্বষ্টির নেপথ্যলীলাগৃহে রসের যে উৎস শাশ্বতকাল ধরিয়া নিরস্তর প্রবাহিত হইতেছে—সেই উৎস-জলে সে তত সহজেই স্নান করিয়া থাকে। আজ মামুষ সেই জীবন श्टेरिक वििक्त अप्ते श्टेशारिक जारात आर्थित मृत हिं ि प्रिया ि श्रिया है । এইরপ অতিরিক্ত চিস্তাপীড়িত একজন আধুনিক লেথকের কাতরোক্তি মনে পড়িতেছে—চিন্তাজ্বরে বা শিরোরোগে অতিশয় জর্জারিত, অথচ থাঁট রসকল্পনার অধিকারী প্রতিভাশালী সেই লেথক তাঁহার বিখ্যাত গ্ৰন্থ Lady Chatterly's Lover-এর এক স্থানে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না: তাহার মন্মার্থ এই যে—মান্তুষ যে' মৃহুর্ত্তে চিস্তা করিতে স্থক্ষ করে, সেই মুহুর্ত্তে সে জীবন-রস হইতে বঞ্চিত হয়। আধুনিক মাহুষ সেই প্রকৃতিদত্ত অতল গভীর জীবন-সংবিৎ হারাইয়াছে—জীব-জীবনের যে গভীর অমুভূতি, বাঁচিয়া থাকা যে পরম षानीकीन जाहा हहेराज स्म विकाश महाकवित्र अकिंग वाका अकरें।

পরিবর্জন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, মাছযের জীবনে সে স্বাস্থ্য, সে বং আর নাই, সে যেন—"sicklied o'er with the pal cast of thought"। কিন্তু বঞ্চিত হইয়া তুঃখ নাই—এই শিরোরোগই তাহার দক্তের বিষয় হইয়াছে।

সাহিত্যের শির:পীড়া সম্বন্ধে এ পর্যান্ত যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আমার বক্তব্য পরিকুট হইয়াছে কি না জানি না। বক্ততার বিষয় নির্বাচন আমি করি নাই, অর্থাৎ নামকরণটি আমার নহে-এতক্ষণ পরে আমি নিজেই তাহা কবুল করিতেছি। কিন্তু শিরঃপীড়ার যে অর্থ আমি ধরিয়াছি, তাহা অসঙ্গত হয় নাই বলিয়া মনে করি। সাহিত্যের আদর্শ বা রসস্থার প্রেরণা সম্বন্ধে বছকাল হইতেই নানা আলোচনা চলিতেছে। এ পর্যান্ত সর্বাকালের রসিকজনসম্মত একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে—নানা যুগের নানা কবি নানা রসিক এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে একটা ঐক্যও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের সে আদর্শ টলিয়াছে, সাহিত্যস্ঞ্টীতে এবং সাহিত্যের মূল্য-নিরূপণে একটা ভিন্ন পস্থার প্রচলন ইইয়াছে। রসস্ঞ্রী-মূলক সাহিত্য, অর্থাৎ কাব্য উপক্যাদ প্রভৃতির মধ্যে রদিকদমাজ এয়াবৎ কাল যে বস্তুর আম্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইতেন—দেই বস্তু, দেই 'রস' নামক চিন্তচমৎকারকে একালের সাহিত্যামোদিগণ হয় অস্বীকার করেন. নতুবা, প্রধান পানীয়রূপে গ্রহণ না করিয়া ভাব ও ভাবনার অমুপান মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। আজিকার প্রদক্ষে আমার বক্তব্য ছিল ইহাই; রসের সংজ্ঞা-নিরূপণ বা সাহিত্যের আদর্শ ব্যাখ্যা করা আমার অভিপ্রায় নয়। সে ব্যাখ্যার প্রয়োজনও নাই; কারণ, প্রথমত, একালের সাহিত্যিক যাঁহারা তাঁহারা রসের সে ধারণাকে

occultism বা mysticism বলিয়া পরিহার করিয়াছেন; দিতীয়ত, 
ফিনি রিসিক নহেন তাঁহাকে কোনও রূপ ব্যাখ্যান বা বক্তৃতা দ্বারা রিসিক 
করিয়া তুলিতে বোধ হয় ভগবানও পারেন না। রসের ধে নানা পেটেণ্ট 
সংস্করণ আজকাল বাজারে সস্তা দরে বিকাইতেছে তাহার সহিত্ত
প্রতিযোগিতা করিয়া রসের ব্যবসায়ে লাভবান হইবার আশা নিশ্চয়ই 
ফ্রাশা মাত্র। তাহা ছাড়া, সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের মত একজন রিসিক 
রসম্রটা এই বহুপ্রচলিত পেটেণ্ট রস-নির্যাসের বিক্লছে তুই চারিটা 
সহজ কথা বলিতে গিয়া বেরূপ অপদস্থ হইয়াছেন, তাহাতে আমার মত 
একজন অতিশয় নগণ্য ব্যক্তির সে সম্বন্ধে কোনও বক্তৃতা করিতে যাওয়া 
তথ্ই অশোভন নহে, হাস্তকর। তথাপি রবীন্দ্রনাথের তুই একটি উক্তি 
এই প্রসঙ্গে এইখানে উদ্ধৃত করিবার তুঃসাহস আমিও দমন করিতে 
পারিলাম না। একজন আধুনিক 'intellectual' সাহিত্যিকের সহিত্ব 
পত্রালোচনা-স্ত্রে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"মাছবের প্রাণের রূপ চিন্তার স্ত পে চাপা পড়েছে। বল্তে পারো, বর্ত্তমানে ইহা অপরিহার্য্য, তাই বলে বল্তে পারোনা, এটা সাহিত্য। হাটের জায়গা প্রশস্ত করবার জন্মে মাছ্যকে ঘর ছাড়তে হয়েছে, তাই বলে বলতে পারোনা সেইটাই লোকালয়…

"অতএব আধুনিক উপন্তাস চিন্তাপ্রবণ হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই। তা' হোক, তবু সাহিত্যের মূলনীতি চিরন্তন, অর্থাৎ বস-সন্তোগের যে নিয়ম আছে তা' মাসুষের নিত্য স্বভাবের অন্তর্গত ফি. মাসুষ গল্পের আসবে আসে তবে সে গল্পই শুন্তে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে। এই গল্পের বাহন কী, না সজীব মানবচরিত্র। আমর তাকে একান্ত সত্যরূপে চিন্তে চাই, অর্থাৎ আমার মধ্যে যে ব্যক্তিট

আছে সে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তিরই পরিচয় নিতে উৎস্থক; কিন্তু কালের গতিকে আমার সে ব্যক্তি হয়তো অতিমাত্র আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পলিটিক্সে, তাই হয়তো সাহিত্যেও ব্যক্তিকে সে গৌণ করে দিয়ে আপন মনের মতো পলিটিক্সের বচন শুন্তে পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠে। এমনতরো মনের অবস্থায় সাহিত্যের যথোচিত যাচাই তার কাচ থেকে গ্রহণ করতে পারিনে।…

"প্রাণের একটা স্বাভাবিক ছন্দোমাত্রা আছে; এই মাত্রার মধ্যেই তার স্বাস্থ্য, সার্থকতা ও প্রী। এই মাত্রাকে মান্থৰ জবরদন্তি করে ছাড়িয়ে যেতেও পারে। তাকে বলে পালোয়ানি; এই পালোয়ানি বিশায়কর কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়, স্থকর ত নয়ই।…সভ্যতা স্বভাবকে এতদ্রে ছাড়িয়ে গেছে যে কেবলি পদে পদে তাকে সমস্থা ভেঙে ভেঙে চল্তে হয়, অর্থাৎ কেবলি দে করবে পালোয়ানি।…

"পশ্চিম মহাদেশের এই কায়া-বহুল অসঙ্গত জীবনযাত্রার ধান্ধা লেগেছে সাহিত্যে। কবিতা হয়েছে রক্তহীন, নভেলগুলো উঠেছে বিপরীত মোটা হয়ে। সেখানে তারা স্বাষ্ট্র কাজকে অবজ্ঞা করে' ইন্টেলেকচুয়েল কস্রতের কাজে লেগেছে। তাতে গ্রী নেই, তাতে পরিমিতি নেই, তাতে রূপ নেই, আছে প্রচুর বাক্যের পিণ্ড; অর্থাৎ এটা দানবিক ওজনের সাহিত্য, মানবিক ওজনের নয়—বিশ্বয়কররূপে ইন্টেলেকচুয়েল—প্রয়োজন-সাধক হতে পারে, কিন্তু স্বতঃশ্রুর্ত্ত প্রাণবান নয়।"

সর্বশেষে উপন্থাস-সাহিত্যে তত্ত্বস্তর আমদানি সহক্ষে কবি বলিতেছেন—

"আলোচনার সামগ্রীগুলি একান্ত চরিত্রগত প্রাণগত উপাদান যদি

না হয়ে থাকে তবে প্রয়েম ও প্রাণে, প্রবাদ্ধ ও গল্পে জোড়াতাড়া জিনিষ সাহিত্যে বেশীদিন টিকবে না। প্রথমতঃ আলোচ্য তত্ত্বস্তম্ব মূল্য দেখতে দেখতে কমে আর্দে, তারপরে সে আবর্জ্জনারূপে সাহিত্যের জাতাকুড়ে জমে ওঠে। মান্তবের প্রাণের কথা চিরকালের আনন্দের জিনিস—বৃদ্ধি বিচারের কথা বিশেষ দেশকালে যত নৃতন হয়েই দেখা দিক, দেখতে দেখতে তার দিন ফুরোয়। য়ুরোপে অপ্রাণের বোঝা প্রাণের উপর চেপেছে অতি পরিমাণে, সেটা সইবে না। তার সাহিত্যেরও সেই দশা।"

সংক্ষেপে রবীক্রনাথের মত উদ্ধত করিলাম—ইহাতে দেখা যাইতেছে. সাহিত্যের এই শিরঃপীড়া বা intellectual কদ্রতের প্রবৃত্তি রবীন্দ্রনাথও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অতিশয় যথার্থ কথা অতি সহজ ও স্বস্পষ্ট করিয়া বুঝাইলেও তাঁহার মত একালের সাহিত্য-ম্রষ্টাগণের বা সাহিত্য-প্রেমিকগণের অগ্রাহ্ম। চিন্তা, প্রব্লেম, মতবাদ না থাকিলো যাঁহারা সাহিত্য বরদান্ত করিতেই পারেন না, আজকালকার অধিকাংশ রিদিক পুরুষ তাঁহাদেরই দলে। তাঁহারা বলেন—বান্তব প্রত্যক্ষ জীবনের ত্বংস্বপ্ন ও জর-জালার কথা যদি সাহিত্যে না থাকিবে, তবে মান্তুষের কোন প্রয়োজন আছে সাহিত্যে? তোমরা যাহাকে 'রস' বল-রবীন্দ্রনাথ যাহাকে প্রাণের কথা—চিরকালের আনন্দের জিনিস—বলিয়াছেন, তাহা তো মাত্রষের গৌরবের কথা নয়। আমরা বিংশ শতাব্দীর মাত্রষ, শাশ্বত-স্নাত্ন বলিতে যে আদিম যুগের নির্ব্বোধ আনন্দ বা রসসম্ভোগ বুঝায়, আজিকার আমরা কি তাহাতেই তুপ্ত থাকিব? শাশ্বত-সনাতনের যে অপর প্রাস্ত—অর্থাৎ রসতত্ত্বের ভবিয়াৎ, সে সম্বন্ধে এই সকল প্রাচীনপম্বী বিদিক অপেক্ষা আমাদের দৃষ্টি আরও অব্যর্থ। আমরা শাশ্বত-সনাতনরূপী

কোনও কাল্পনিক দেবতার উপাসক নহি, আমরা ইতিহাসগত কালের দ্রষ্টা। সেই কালের ধারায় সাহিত্যে ক্রমবিকাশ—তাহার যুগোচিত নর নব রূপ, তাহার অতি চপল চঞ্চল প্রকৃতির কথা আমরা অবগত আছি। যাহাকে সাহিত্যের সনাতন বস্তু বলা হইয়াছে—মামুষের সেই প্রাণের কথা সাহিত্যে অনেকদিন নিঃশেষ হইয়াছে; মাতুষ প্রাণকে ছাড়িয়া মনের সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। সাহিত্যে মাতুষের এই মনের ইতিহাসই তাহার গর্কের বস্তু। উনবিংশ শতাব্দীর এত বড় সব ইংরেজ কবি—যাঁহাদের কাব্য হইতে রবীন্দ্রনাথও রস সম্ভোগ করিয়া থাকেন— তাঁহারা কি বিশেষভাবে দেই যুগের মানবীয় সভ্যতায়, নানা তত্ত্ত নীতিকথায়, তাঁহাদের কাব্যের প্রেরণা লাভ করেন নাই ? যাঁহারা সাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই সকল কবির কবিমানদের—তাঁহাদের কাব্যগত বিশিষ্ট চিন্তার—সন্ধান করেন না? কেন করেন ? তাঁহারা কি রসিক নহেন ? যদি না হন, তবে সে রসে আমাদের প্রয়োজন নাই: আমরা কবি-সাহিত্যিককে আমাদের দৈনন্দিন মুখ তু:খ, আশা আকাজ্ঞা, ভাবনা তুশ্চিস্তা, ব্যাধি ও আরামের মধ্যে পাইতে চাই। যে সাহিত্য কেবল রসস্থা করিবে, যাহাতে মানবের একটা অজ্ঞান অবোধ ভাবাত্নভূতির অবকাশই থাকিবে; যাহাতে একালের মামুষের মানস-জীবন-্যে জীবন তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য-मिट क्षीवन প্রতিফলিত না হইবে, সে সাহিত্যের দিন ফুরাইয়াছে। হে শামত-সনাতনের পূজারী, হে আনন্দভিক্ষ্, হে লোকোত্তর-চমংকারের রসপিপাস্থ, তোমাকে দূর হইতেই নমস্কার করি; তুমি তোমার মিষ্টিক বসসস্ভোগে মগ্ন থাকে, আমাদের এ যুগের এ সাহিত্যকে রেহাই FISI

অধিকাংশ আধুনিক সাহিত্যিকের সরাসরি জবাব এইরূপ। ইহাদের এই জবাবের জবাব দেওয়া নিম্ফল। রবীক্রনাথ তাঁহার এই প্রবন্ধে ব্রস্তত্ত্বে আলোচনা করেন নাই—করিয়াও কোন ফল নাই। যাহারা রসিক নহে, তাহাদের নিকটে রসের কথা বলিতে যাওয়াই বিভূষনা। রসের কথা, সাহিত্যের আদর্শ ও প্রেরণার কথা, আজও কত রসিক কত ভঙ্গিতে, কত গভীর করিয়া বলিতেছেন ; কাব্যস্প্টির নিগুঢ় রহস্থ কত রকমে ভেদ করিবার চেষ্টা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ অতি সহজ ও সরল ভাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই, অতি সৃষ্ম বিশ্লেষণ, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহকারে, এই আধুনিক যুগেই, কত সাহিত্য-রসিক স্থপণ্ডিত মনস্বী লেথক বলিবার প্রয়াস পাইতেছেন। সেই এক কথা--তাহা বলিয়া যেন শেষ হয় না! কারণ, রদের তত্ত্ব অনির্বাচনীয়, ইঙ্গিতে আভাদে ঘোগেযাগে তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে হয়, কিল্ক বুঝাইবার প্রথাদের ফলে সাহিত্যবিচারের যে অপরপ সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেচে তাহার আদর অতি অল্পলোকেই করে। গাহিত্যসৃষ্টি এই জগংস্ষ্টিরই অমুগামী; কাব্য জীবনেরই মহাভাষ্য—কিন্ত দে জীবন—এই সমস্থাভার-পীড়িত, শিরো :গগ্রন্থ, ক্ষুধার্ত্ত, ভয়বিহ্বল, নিয়তি-শাসিত মানবজীবন নহে, যদি তাহাই হইত, তবে সাহিত্য বা ললিতকলার জন্মই হইত না। সাহিত্যে মানুষ সেই দিব্য অবস্থা আস্বাদন ক্রিতে চায়, যাহাতে সে ক্ষণিকের জন্ম তাহার ক্ষুদ্র 'আমি'টার হাত ইইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, জগৎরহস্তের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া, পরম নির্তি লাভ করে। জীবন হইতেই সাহিত্য সেই রস নিম্বর্ধণ করিয়া লয়; মান্তবের স্থুখতু:খের—মান্তবের মন্তুষ্যত্বের যত রূপ, কালে কালে বিবর্ত্তিত হউক, জীবনের সমস্তা যতই জটিল ও বিচিত্র হউক, মামুষের মনের দীপ্তি যতই প্রথর হউক—রসস্ষ্টিতে কোন বাধাই হইতে পারে না। সেই এক

মামুষের জীবন বিচিত্র বেশে বিভিন্ন কালে কবি-রসিকের চিত্ত আকুল করিয়া তোলে—দেই এক অনাদি বিগ্রহ বিধাতার স্বষ্ট-মন্দিরে চির বিরাজমান। কাল তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া আরতি করিতেছে, যুগসমস্তা আলো ও ছায়ার মত তাহার অঙ্গে অঙ্গে যে নৃত্য নৃতন স্ব্যমার স্বৃষ্টি করিতেছে—কবি ও রদিক মুগ্ধনেত্রে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছে। কে বলিল সাহিত্যে সমস্তার স্থান নাই ? সমস্তাই তো সেই আলোছায়ার খেলা যোগাইতেছে ! কিন্তু সম্স্রা যে রসসন্তোগের হেতু নয়, তাহার প্রমাণ —সকল যুগের সমস্থা এক নয়, কিন্তু সেই স্থমা সকল যুগের সাহিত্যেই এক। সমস্তাঅতি সরল হইলেও সে স্থমা যেমন, সমস্তা অতিশয় জটিল হইলেও তাই। ইলিয়াড, রামায়ণ ও মহাভারত যেমন উৎকৃষ্ট কাব্য, Hamlet এবং Faust-ও তাই। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যও তাহার ব্যতিক্রম নহে। সে দাহিত্যের ইতিহাদ লিখিতে গিয়া যদি কবি-মানদ ও যুগ-প্রভাবের দম্বন্ধ আলোচনা করিতে হয়, তাহ। অসঙ্গত নয়--যাহা কালের অধীন, যাহা ক্রমবিকাশধর্মী, ইতিহাস তাহারই হিসাব রাথে। কিন্তু যাহা কালের অন্তর্গত হইয়াও কালাতীত. সেই সাহিত্যবসের যাচাই ঐতিহাসিকের কাজ নয়। Shelley Wordsworth, Tennyson, Browning, অথবা Jane Austen George Elliot, Dickens e Thomas Hardy-র কাব্যরস যদি কেবল তাহাদের অন্তর্গত মানদ-বস্ত বা তত্ত্বটিত সমস্থার মানদণ্ডে যাচাই করিয়া উপভোগ করিতে হয়, তবে তাহাকে সাহিত্যের অধ্যাপন বলিব, রদ-সম্ভোগ বলিব না।

অতএব সমস্তা, বা তত্ত্বালোচনা—চিস্তাজ্ব, বা শির:পীড়া—সাহিত্যে লক্ষণ নয়। বাঁহারা সাহিত্যে তাহাই চান, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত মনস্বী হইতে পারেন—কিন্তু তাঁহারা রসিক নহেন। এ কথা বলিলে তাঁহারা চটিবেন জানি; কিন্তু যদি বেরসিক না বলিয়া তাঁহাদিগকে বুদ্ধিমান বলি—যদি বলি, রসিক হইবার মত নির্ব্বাদ্ধি তাঁহারা নহেন, ভবে আশা করি তাঁহারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

ইত্ৰ, ১**৩**৪১

## জাতীয় জীবন-সম্ভটে

জোর করিয়া ফুল ফুটানো যায় না, ফুল না ফুটিলে ফলের আশা করা বৃথা। এই উপমাটি বর্ত্তমান জাতীয় সমস্থার পক্ষেও অতিশয় সত্য—কারণ বিশ্ব-প্রকৃতির তত্তটি, এই উপমার মধ্যে আছে, তাই এই উপমাটিকেই আশ্রয় করিয়া আমি আধুনিক বাঙালী জাতির ত্রবস্থার কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমরা আধুনিক কালে—এই বিংশ শতাব্দীর সংক্রমণ হইতেই— রাজনৈতিক আত্ম-প্রতিষ্ঠায় উত্যোগী হইয়াছি। ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল কাটিয়া গিয়াছে, এক্ষণে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, আমরা এতদিন স্বপ্ল-সঞ্চরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ সেই স্বপ্ন ভাঙিয়া এক মহা-বিনাশের গহবর-মুথে দাঁড়াইয়াছি। জাতীয়তার যে মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করিয়া ক্রমাগত উত্তেজনা রক্ষা করিতেছিলাম, তাহা অতি উগ্র মাদকদ্রব্যের মতই আমাদিগকে প্রথমে প্রমত্ত ও শেষে তুর্বল, দিকভান্ত করিয়াছে; ভাববিলাসী বাঙালীর পক্ষে এই মন্ত্র প্রাণদ না হইয়া প্রাণঘাতী इटेशारह। वांश्ना प्लर्भ बाब बाब मारूष नारे, धार्मिक शुक्रव नारे, সমাজ বা গোষ্ঠীপতি নাই—পারিবারিক অভিভাবকও নাই। প্রবল ভাব-বক্সার স্রোতে গৃহ ও সমাজের বন্ধন ছিঁড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছে। বক্সার শেষে এখন বাস্তর চিহ্ন কিছুই নাই—অতি গভীর পঙ্ক ও পঙ্কিল कल कीवानत ममुनय क्काज आच्छा श्रेयाछ। চिन्ठा आमता कति नाहे, সত্যকার ভাবনা ভাবি নাই। কেমন করিয়া কি হইতেছে, কোন পথে চলিতেছি, অনিশ্চিতের প্রত্যাশায় নিশ্চিতকে হারাইতেছি কি না-

যাহা চাই ও যেমন ভাবে চাই, তাহা আমাদের ধাতুতে হজম হইবে কি না,—এমন কি, যাহা চাই, তাহা প্রাণের মনের সত্যকার চাওয়া কি না, কেবলমাত্র একটা পরাফুচিকীর্যা বা অভিমান-আক্রোশের তাডনায় তাহা চাহিতেছি কি না-তাহা কথনও ভাবিয়া দেখি নাই। ফলে, যথন কঠিন বাস্তব মুখব্যাদান করিল, এবং তাহার সহিত যুঝিবার যেটুকু পৈতৃক শক্তি পূর্বে ছিল, তাহাও হারাইয়াছি বুঝিতে পারিলাম, তথন নৈরাশ্যের আর সীমা রহিল না। যে জাতি কথনও রাজনীতির ছায়া মাড়াম নাই, যাহার ধাতু-প্রকৃতিতে সেই কর্মসংস্কার বা দূরদৃষ্টির প্রতিভা কথনও ছিল না, যাহার জীবন চিরদিন অন্ত থাতে বহিয়া আসিয়াছে এবং তাহার ফলে স্বাধিকারনীতি, সাম্য ও সার্ব্রঞ্জনীন সহামুভূতি যাহাদের সামাজিক বা নৈতিক সংস্কারের বহিতৃতি, তাহারা যথন সহসা কতকগুলি 'আইডিয়া'র ভাব-রসে উন্মন্ত হইয়া একদা আন্দোলন স্বরু করিল, তথন যাঁহারা সেই আন্দোলনের নেতত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে ও প্রাণে ইংরেজের ইতিহাস ও ইংরেজী রাজনীতি যতটা প্রেরণা যোগাইয়াছিল, দুশের মুক মুগ্ধ জন-সমাজের চরিত্র ও সংস্কার---দেশের ইতিহাদের ধারার গভীরতর ইঙ্গিত—তাঁহানিগকে ততটা প্রণোদিত করে নাই। তাই ভাবসর্বস্ব উত্তেজনার বশে ক্রমাগত বিপথে ঘুরিয়া এবং বার বার পরাহত হইয়া আজ সমগ্র বাঙালী জাতি নৈরাশ্রে ও অবসাদে পভিভূত হইয়াছে।

বাংলা দেশের প্রকৃত সমস্থা—বাঙালীর চরিত্রগত শক্তি ও অশক্তি; বাঙালী-সমাজের গত চারি পাঁচ শত বংসরের শাসন-বাবস্থা ও তাহার মূলগত অভিপ্রায়; আধুনিক অভিনব শিক্ষা ও অর্থ নৈতিক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনে সেই ব্যবস্থার অবশুস্তাবী পরিণাম, এবং তাহাতে জাতীয়

আদর্শের বিপর্যায় প্রভৃতি-সকল সমস্তা ধীরভাবে দূরদৃষ্টি-সহকারে যে ইংরেজ-শাসনের আফুকুল্যে হিন্দু বাঙালী নানা দিকে অগ্রগামী হইতে পারিয়াছে, সেই আমুকুল্যের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে কি না; ষে স্থ্রহৎ অপর সম্প্রদায় এই বাঙালী-জাতির জ্ঞাতি-প্রতিবেশীরূপে মৃক মৌনী হইয়া অতিশয় অবনত অবস্থায় দিন গণিতেছে, ব্রিটিশ শাসনের পুর্বের তাহাদের সহিত কি ভাবে, কোন নীতির কৌশলে বসবাস করিয়াছি—তাহার সঠিক ভাবনা ও ধারণা ; এবং এখনই বা য়ুরোপ হইতে ধার-করা জাতীয়তা-মন্ত্রের সাধনায় তাহাদের সহিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যোগস্থাপনের জন্ম কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে মিলন সম্ভব, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিয়া-বরং, সমাজ-জীবনে বা ব্যক্তিগত মনোভাবে সেই পুরাতন নীতি সম্পূর্ণ অক্ষত রাধিয়া, কেবলমাত্র একটা অন্ধ ভাবোন্মাদের 'ক্যাশনালিজ্ম'-এর মোহে আমরা এতকাল ছুটাছুটি করিয়াছি। দেশকে, জাতিকে, জাতির অতীত ইতিহাসকে, এবং জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম ও নীতি-সংস্কারকে অগ্রাহ্য করিয়া-বৈদেশিক শিক্ষার কতকগুলি মতবাদ মাত্র সম্বল করিয়া, যে কয়েকজন বাঙালী নেতা বিংশ শতানীর বাঙালীকে রাজনৈতিক যুদ্ধে আহ্বান ও চালনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন প্রধান, তাঁহাদের সহিত দেশের নাড়ীর যোগ ছিল না—দেশীয় সমাজের সঙ্গে অন্তর্প প্রাণের যোগ তাঁহাদের ছিল না; জাতির মজ্জাগত সমাজ-নীতি ও ধর্ম-সংস্থার বুঝিবার, জানিবার বা সহাত্মভৃতি-সহকারে বিচার করিবার স্থযোগ বা শক্তি তাঁহাদের ছিল না। তাই প্রথম হইতেই তথাকথিত জাতীয়তার নামে আমরা জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলাম। এতবড় একটা

বিপ্লব—সমগ্র জাতির জীবন-মরণ যাহার ফলাফলের উপর নির্ভর করে. যাহার পরিণাম স্বদূর-প্রসারী—তাহার মূলে সেই পূর্ণজ্ঞান বা দিব্যদৃষ্টি চল না। ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টান্দের সেই ভাব-প্লাবনের কথা এখনও অনেকের মনে আছে—কেমন করিয়া সেকালের যুবকসম্প্রদায়ের মনে আগুন ধরিয়াছিল, তাহা আজও ব্ঝিতে পারি। সেই কালের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে স্থামী বিবেকানন্দের সিংহনাদ বাংলার যুবক-ছাত্রসমাজে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল; তাহারও পূর্ব্বে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারুক ৪ চিন্তাশীল মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর অতীত গৌরব উদ্ধার, এবং সেই দঙ্গে বাঙালীর কলন্ধমোচনকল্পে এক অত্যুচ্চ আদর্শবাদমূলক, স্থগভীর কবিত্বপূর্ণ সাহিত্য স্বৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ছুই মহাপুরুষের দারা ক্ষিত চিত্তভূমিতে অতঃপর যে বীজ বপন করা হইল, তাহার ফল ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। সেকালের যুবক-সম্প্রদায় 'পলিটিক্স' বুঝিত না, তাহারা অত্যুগ্র আদর্শবাদী ছিল। আননদমঠ, পীতা, ভক্তিযোগ, ও শীরামকুষ্ণের বাণী—এই সকলের আধ্যাত্মিক উন্মাদনায় তাহারা কেবল জীবন উৎদর্গ করিবার জন্মই ব্যাকুল হইয়াছিল—বাঁচিবার কথা কেহ ভাবে নাই। দেই আধ্যাত্মিক আবেগের আগুনে তাহারা নায়-অন্যায়, স্থমতি-কুমতি, পাপ-পুণা, নীতি-তুর্নীতির ছন্দ্র ভন্মদাৎ করিয়াছিল— দেশ ও জাতি তাহাদের নিকটে একটা অবাস্তব মহিমায় মণ্ডিত হইয়া কেবল আত্মত্যাগ ও আত্মঘাতের প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। ভাবের এই আগুন বেশিক্ষণ ইন্ধন সংগ্রহ করিতে পারে নাই! ইহার পরে পলিটিকোর অতি স্থল ও নগ্ন নীতিই জয়লাভ করিল। ভাবোন্মাদের প্রতিষেধক নানা সমস্থা ক্রমে চারিদিকে জটিল ও ভয়াবহ হইয়া উঠিল: সেই সকল সমস্থার সম্মুখীন হইবার বা সেগুলির সমাধানে চিন্তাশক্তি

নিয়োজিত করিবার প্রবৃত্তি পর্যান্ত আর রহিল না। এমনই করিয়া একটা ভাবোন্মাদ বা অবান্তব আদর্শবাদের মোহে গত ত্রিশ বংসর যাবং এ দেশের যুব-শক্তি দিশাহারা হইয়া ক্রমে সর্বপ্রকার নীতিভ্রষ্ট হইয়াছে। সমাজে পরিবারে ভাঙন ধরিয়াছে; অস্বাস্থ্য ও অন্নাভাব প্রবল হইয়াছে, এবং তাহার ফলে অতি উচ্চ আদর্শবাদ হইতে একেবারে ফুর্নীতির গভীরতম গহররে অধঃপতন ঘটিয়াছে।

আজ যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেশের সমগ্র চিন্তা-শক্তি ও চরিত্র-শক্তি যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহাই কেন্দ্রীভূত করিয়া--আমরা যে ভল করিয়াছি, দেই ভূল ভাঙাইবার যত কিছু উপায় আছে, তাহার ভাবনা ও নির্দেশ করিতে হইবে। এখন সর্বাগ্রে চিন্তার সত্য চাই, এবং দেই সত্য সর্বত প্রচার করা চাই। নৃতন আদর্শে নৃতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে না পারিলে জাতি-হিসাবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। অর্থনীতি বা রাজনীতির জ্ঞান যতই প্রয়োজনীয় হউক—কোন জ্ঞানই প্রাণ্মলে শক্তি সঞ্চার করে না, যদি জাতি প্রকৃতিস্থ না হয়। এজন্ত সর্বাত্রে শিক্ষানীতি ও তাহার পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। আজ যাঁহারা পুরাতন আদর্শে শিক্ষিত হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা গত যুগেরই দেই ভাব-প্লাবনের শেষ কর্দ্দমন্তর—কোনও আদর্শ, কোনও সত্য-চিস্তা বা নিঃস্বার্থ-নীতি তাঁহাদের নিকট আশা করাই বুথা। আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মরক্ষা ছাড়া তাঁহাদের জীবনে আন্তরিক লোক-কল্যাণ-কামনার প্রমাণ লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য আছে, তর্কবৃদ্ধি আছে, অতি সুক্ষ বিশ্লেষণ-শক্তি আছে—কিন্তু এ সকলের মূলে প্রেম নাই। লোকসাধারণের জন্ম, জাতির সর্বনাশ নিবারণের জন্ম, যে আকুল উৎকণ্ঠা মহাপুরুষদিগের হৃদয়ে সদা-জাগরুক থাকে-ধ্যান, চিন্তা

ও কর্মে যে উৎকর্চা প্রকাশ পায়— সেই উৎকর্চা কুরাপি নাই। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমরা স্থানবিশেষে যেটুকু স্বদেশাস্থরাগ লক্ষ্য করি,
ভাহাতে দিব্যদৃষ্টির পরিচয় নাই, বৃদ্ধি বা প্রতিভার উন্মেষ নাই—ভাহার
কারণ, সে অস্থরাগে সত্য নাই, শক্তি নাই। সমগ্র জাতিই তুর্বল হইয়া
পড়িয়াছে, স্বার্থপরতা হইতে কেহই মুক্ত নয়। দেশ বা জাতির চিস্তা
দ্রে থাক, ইহারা আপন বংশধর পুত্র-পৌত্রের ভবিয়্যৎ-চিস্তাও করে
না—সে চিস্তা করিবার প্রবৃত্তি নাই, কারণ—অক্ষম ও নিরুপায়।
অতএব দেশের যদি কোনও ভবিয়্যৎ থাকে, যদি এখনও আশা রাখিতে
হয়, তবে ভবিয়ৎ বংশের দিকে তাকাইতে হইবে, নৃতন জাতির স্বৃষ্টি
করিতে হইবে। এখন হইতে তাহার আয়োজন চাই, কুড়ি পঁচিশ বংসর
পরে যাহারা এই দেশে পূর্ণবয়য় হইয়া বাস করিবে, তাহাদিগকে মানুষ
করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার জন্ম শিক্ষা-পদ্ধতির আমৃল পরিবর্ত্তন

এই পরিবর্ত্তনের জন্ম সর্ব্বপ্রথমেই চাই শিক্ষা কথাটির নৃতন অর্থবোধ। আমার মনে হয়, বিগত এক শত বংসর আমাদের দেশে যে অভিপ্রায় ও যে প্রণালীতে শিক্ষাদান হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষার ধারণাই অন্তর্মপ ইয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিতে আমরা বৃঝি—চাকুরিলাভ, এবং সেই সঙ্গে জাতি ও সমাজ হইতে পৃথক ও স্বাধীন ভাবে জীবন্যাপনের গৌরব; আর্থিক সচ্ছলতা ও শহরের ভক্র আবহাওয়ায় বাস করিবার মহাসোভাগ্য—ইহাই শিক্ষালাভের পরম পুরস্কার। পাঁচজনে সভ্যস্থমে দ্র হইতে ঈর্ধা করিবে, আমার জ্ঞাতিবর্গ আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে স্পর্দ্ধা করিবে না; শেষ পর্যন্ত, সরকারী উপাধিভ্ষিত হইয়া সর্ব্বামনা চরিতার্থ করিয়া যথন মৃত্যুরূপ মোক্ষলাভ ইইবে, তথন

সংবাদপত্তে সচিত্র শোক-সংবাদ ছাপা হইবে, হয়তো বা শোকসভাও ্হইবে। ইহাই আমাদের শিক্ষালাভের চরম লক্ষ্য। এই শিক্ষালাভের প্রণালীও তদপযুক্ত। কতকগুলি পুঁথির সাহায্যে শিশুকাল হইতে মনকে শাণিত ও স্বভাব-ধর্মকে রুদ্ধ করিতে হইবে। পুঁথিগুলিতে যে সকল বাক্য আছে, দেইগুলিকে কোনওরূপে মগজস্থ করিয়া "পরীক্ষা" নামক যন্ত্রে এক একটা চিহ্নে চিহ্নিত হইতে হইবে। এই ছাপ নিজের মানসচর্মে যে যত গভীর করিয়া মুদ্রিত করিয়া লইতে পারে, সে-ই চাকুরির ক্ষেত্রে তত বেশি উচ্চস্থান-লাভের অধিকারী, তাহার কলরব তত বেশি। যদি ছাপ-অমুযায়ী চাকুরি না মিলে, তবে আক্ষেপ ও আক্রোশের সীমা নাই। এই চাকুরির প্রতিযোগিতার ফলে—জ্ঞাতি বন্ধু ধর্ম সমাজ, সর্বত্র মহা রেষারেষি—মহুশ্যত্বের শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন হইয়া যায়। যে প্রণালীতে, এবং যে আদর্শ ও অভিপ্রায় সম্মুথে রাথিয়া, শিক্ষার নামে এই ঘোরতর অকল্যাণকর প্রথা আমাদের দেশে প্রথমে অপ্রকট ও পরে ক্রমশ প্রকট রূপ ধারণ করিয়াছে—তাহার চিন্তা যে কেহ করিবেন, তিনিই শিহরিয়া উঠিবেন। অর্থোপার্জন বা জীবিকা-সংগ্রহ মামুষমাত্রেরই জীবনের অতিশয় আবশ্যিক কর্ম; কিন্তু শিক্ষালাভ করা বা মাতুষ হওয়া যে তাহারও অপেক্ষা প্রাথমিক প্রয়োজন, এবং এই চুইয়ের অক্যোগ্য-সাপেক্ষতা যতই সত্য হউক—আদৌ শিক্ষা যে শিক্ষার জন্মই, সে কথা আমরা বছদিন ভূলিয়াছি। আধুনিক শিক্ষানীতির ইতিহাদ পর্যালোচনা করিলে, কেমন করিয়া আমরা যে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহা ব্ঝিতে বিলম্ব হইবে না। এককালে শিক্ষা ছিল মেধার উৎকর্ষসাধন— একপ্রকার পাণ্ডিত্য-সাধনা। তথনও তাহার অন্তরালে জীবিকা-সংগ্রহরূপ উদ্দেশ্য স্বস্পষ্ট বিশ্বমান ছিল: তথাপি সেকালে পাণ্ডিতালাভের আগ্রহও

কতক পরিমাণে ছিল, যদিও শিক্ষার মূল অভিপ্রায়—সর্বান্ধীণ মহুয়ত্ত্ব-বিকাশের ভাবনা কোন কালেই ছিল না। উত্তরকালে প্রক্লুত পাণ্ডিতা বা মেধার উৎকর্ষ-নাধন এতই গৌণ হইয়া উঠিল যে. অবশেষে শিক্ষার সেট্রু সার্থকতাও আর রহিল না। আজকাল যাঁহারা উচ্চ-শিক্ষা শেষ করিয়া 'রিসার্চ' নামক তত্তামুসন্ধান করেন, তাঁহাদের সংখ্যা প্রবাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহাতে আমাদের মধ্যে জ্ঞানামুশীলন বা বিভার প্রতি বিশেষ আসক্তি বাডিয়াছে বলিয়া আত্মপ্রসাদলাভের কারণ নাই। উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই সকল ছাত্র অধিকাংশ স্থলে সন্থ অর্থলাভের আশায়, যতদিন চাকুরি না হয় ততদিন গবেষণাপ্রসাদে কিঞ্চিৎ বুত্তিলাভের লোভে, এইরূপ 'তপশ্চর্য্যা' করিয়া থাকেন। যদি শেষ পর্যান্ত একটা কিছু প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন, এবং তাহার ফলে আর একটা উপাধিলাভ ঘটে, তবে জ্ঞান-চর্চার প্রয়োজন প্রায়ই আর থাকে না—সেই উপাধির সাহায্যে অতঃপর চাকুরির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। সেই গবেষণা তাঁহাদের জীবনে, অথবা দেশে জ্ঞান-বিস্তারের পক্ষে, আর কোনও ফল প্রসব করে না। আজকাল এইরূপ গবেষণার ক্ষেত্রে—অর্থাৎ চাকুরির প্রতিযোগিতায়—দেশী-মার্কা উমেদারের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, অতঃপর বিদেশ হইতে ছাপা रहेगा ना **आंत्रिलं** नकल विद्या वस्ता रहेवांत्र मञ्जावनाः छाहे मत्न मतन বিদেশ-যাত্রার ধুম পড়িয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষা ও শিক্ষিতের চরম वामर्भ।

শিক্ষার নামে এই অনাচার বহুদিন যাবং চলিয়াছে। ইহার ফলে জাতির চিত্ত কলুষিত হইয়াছে, স্বভাবগত মহয়ত্বও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। উচ্চশিক্ষার অভিমান বাড়িয়াছে, অথচ, প্রকৃত শিক্ষা— যাহাকে উচ্চ বা নিম্ন কোনও নাম দিবার প্রয়োজন নাই—দেই শিক্ষা দেশ হইতে লপ্ত হইয়াছে। দেহ, মন ও প্রাণ এই তিনের যুগপৎ পুষ্টিসাধন ; স্ত্য-পিপাসার উত্তেক ও তাহার পানীয়-সংস্থান; চরিত্র ও বুদ্ধির মিলিত শক্তি; সমাজ ও গোষ্ঠার সহিত নাড়ীর যোগরক্ষা; দেশের ইতিহাস— তাহার অতীত ও বর্ত্তমানের তুলনামূলক জ্ঞান; এবং সর্কোপরি, স্বার্থের সহিত পরার্থের সামঞ্জপ্রবিধান-এক কথার মাতুষ হইতে হইলে মুম্মুসস্তানের যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার কোনটাই আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর লক্ষ্য নয়। দেশকে আমরা ভূলিয়াছি, পিতৃ-পরিচয় জানি না, বিদেশী শিক্ষার অন্তর্গত পরধর্মের মহতে মুগ্ধ হইয়া, কেবলমাত্র মস্তিক্ষের মধ্যে তাহার আলোড়ন অমুভব করিয়া, জাতীয় সংস্থার বিসৰ্জ্জন দিয়াছি। নিজকে জানিতে চাহি নাই, আত্মীয়কে পর করিয়াছি: দেহের রক্তে যে বীজ নিহিত আছে, সে বীজের চাষ বন্ধ করিয়াছি। ক্রমাগত পরাত্মচিকীর্যার ফলে প্রাণ-মনের স্বাধীন স্ফুর্ত্তি হারাইয়াছি— দাস-মনোভাব মজ্জাগত হইয়াছে। আজ শিক্ষা-সংস্কারের যে নানা কলরব শোনা যাইতেছে, তাহার মূলেও সেই একই মনোভাব বহিয়াছে। সহজ সরল দৃষ্টি তাহাতে নাই—মনের কুটিল চিস্তায় তাহা আচ্ছন্ন, প্রাণের সাড়া ভাহাতে নাই। শিক্ষানীতি অপেকা সাম্প্রদায়িক বা দলীয় কুটনীতি শিক্ষার নামে স্বার্থসাধনের স্থযোগ পাইতেছে। মুথে বড় বড় কথা, কিন্ত আসল লক্ষ্য ভাগাড়ের দিকে। যাহারা গম্ভীরভাবে শিক্ষা-সংস্থারের চিন্তা করে, তাহারাও মাছি-মারা কেরানীর মত যুরোপীয় পদ্ধতির 'টু কপি' করিতে চায়। কোনও জাতির শিক্ষা-পদ্ধতি যে, তাহার পারিপার্শ্বিক ও প্রকৃতির—তাহার জীবনমাত্রা-প্রণালীর—উপযোগী না হইলে, ফলপ্রদ इय नो, त्म कथा व्यामात्मव त्मरणव मध्वभूष्ट्धावी वायम-ममाक ज्लावा

যাইতে পারিলেই গৌরব বোধ করেন। এক দেশের পক্ষে যাহা ঔষধ, আর এক দেশের পক্ষে তাহাই বিষ। মুরোপীয় শিক্ষা-পদ্ধতি যে বিজ্ঞানের বিষয় লইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মূলে সার্বজ্ঞনীন তত্ত্ব থাকিলেও, অবস্থাভেদে সেই তত্ত্বের প্রয়োগ-ব্যবস্থা স্বতম্ত্ব হইতে বাধ্য; তাহা ছাড়া, কোনও পদ্ধতি কথনও সর্বত্ত সমান উপযোগী হইতে পারে না। তাহার কারণ, জীবন্যাত্রার প্রণালীভেদ আছে, এবং সর্ব্বোপরি—কোনও জাতির মান্য-প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য—বহুকালাগত তাহার সেই স্বধ্ম একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল মনোবিজ্ঞান বা মনোস্তত্বের উপরেই নির্ভর করিলে স্বফ্ল লাভ হইবে না।

আমাদের বর্ত্তমান সর্ক্রবিধ সমস্থার মূলে এই শিক্ষার সমস্থা গহিয়াছে। কেমন করিয়া কি করিলে এই সমস্থার সমাধান হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান লেখকের নাই। আমার এ সদ্বন্ধে পাণ্ডিত্য তো নাই-ই, অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট নাই। আমি আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের জটিল তত্ত আয়ত্ত করি নাই, আমি রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির গবেষক নহি—আমি কেবল দেশের বর্ত্তমান অবস্থার নানা লক্ষণ, জাতির ঘোরতর মূহ্মান অবস্থা চাক্ষ্য করিতেছি এবং তাহারই অতিশয় সরল ও সহজ কার্য্যকারণঘটিত প্রশ্ন নিজ মনে বহুদিন চিস্তা করিয়াছি। তাহার ফলে আমার প্রতীতি হইয়াছে, সর্ক্রপ্রথমে এই শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, এবং বর্ত্তমানে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে—মাত্র্য গড়িয়া তোলা। স্বাস্থ্য, চরিত্র ও কর্মবৃদ্ধি, আত্ম-প্রত্য়য় ও চিত্তশুদ্ধি, সাধারণভাবে মহ্যুজগতের সহিত পরিচয় ও বিশেষভাবে আত্মপরিচয়—নিজ জাতির ইতিহাসের সম্যক জ্ঞান— এই সকল অর্জ্জন, উল্লোধন ও সংবর্ধন শিক্ষার মূলীভূত অভিপ্রায়

হইবে। ইহার ফলে বালক যখন বয়:প্রাপ্ত হইবে, তখন দে অস্তত তত্টুকু দৈহিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী হইবে, যাহাতে জীবন-সংগ্রামে সে কিছুতেই নৈরাশ্যকাতর হইবে না, এবং অবস্থা যেমনই প্রতিকৃল হউক, তাহাকে অমুকূল করিয়া তুলিতে পারিবে। এ যাবং कान, रायमन, 'रनशान्षा करत राष्ट्रे भाष्ट्रि राष्ट्रा हर्ष्ट्र राष्ट्रे -- এই मराह्य हे দে হাতে-থডির সময় হইতে দীক্ষা লাভ করে, এবং জ্ঞান ও বয়সের বুদ্ধিসহকারে চাকুরি-ফলপ্রদা বিত্যারই সাধনা উত্তরোত্তর একাগ্র মনে করিয়া থাকে, ও তাহার ফলে নিজের আত্মাকেও ভূলিয়া যায়; আত্মশক্তি, চুরিত্রবল বা ধর্মবৃদ্ধি কিছুই আর থাকে না, পরিশেষে চাকুরিও মরীচিকার মত কেবল দূরেই সরিয়া যাইতে থাকে—তেমন আর হইবে না, চাকুরিকেই মুখ্য না করিয়া গোড়া হইতেই মহুয়াত্বকেই মুখ্য করিয়া ধরিলে পরিশেষে চাকুরিহীন মহয়ত্ব তাহাকে যতথানি বাঁচাইয়া রাখিবে,—মহুষ্যত্ব ও চাকুরি তুইয়েরই অভাব তাহাকে সেটুকু বাঁচাইয়া রাখিবে না। এজন্ত শিক্ষা-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক সংস্কার প্রভৃতি হুজুগ ত্যাগ করিয়া, শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মনোভাবই পরিবর্ত্তন করিতে হুইবে। সরম্বতীকে চাকুরি-দেবতার পাদপীঠরপেই বজায় রাখিয়া, তাঁহার অঙ্গ-সংস্থার করিতে যাওয়া নিতান্তই আত্ম-প্রবঞ্চনা। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি আমূল উৎপাটন করিয়া একেবারে নৃতন ভিত পত্তন করিতে হইবে— এক পক্ষে তথাকথিত উচ্চশিক্ষার মোহ এবং অপর পক্ষে তাহার ব্যবসা-দারির উচ্ছেদ করিতে হইবে।

কথাটা শক্ত হইল এবং বড় লম্বা শোনাইল তাহা জানি, তথাপি এ কত প্রলেপ দারা আরোগ্য হইবে না। শিক্ষা য়াহা হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই—পুস্তকের বোঝা এবং তাহার অমুপাতে বিভার

পরিমাণ-শিশুপাঠ্য পুস্তকেরও রচনা, সঙ্কলন ও নির্কাচন-প্রণালী-শিক্ষার দুর্মুল্যতা ও 'পাদে'র স্থলভতা-এ সকল লক্ষ্য করিলে, এই মুমুর্জাতির উপরে এই প্রকার নির্মম প্রবঞ্চনা অসহ বলিয়া মনে হয়। "শিক্ষিত যুবকের বেকার অবস্থা"—এইরূপ বাক্য আজকাল বহু-প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বাক্যের প্রথম অংশ সম্বন্ধে কেহ সন্দেহও করে না। "বেকার অবস্থা" কথাটা সত্য, কিন্তু "শিক্ষিত যুবক" কথাটা কোনও অর্থে সত্য কি ? এই "শিক্ষিত" নামটির আলেয়ার পশ্চাতে দলে দলে যাহারা ছুটিতেছে, তাহারা বেকার হইবে ষীকার করিতে নারাজ—তাঁহারা এইরূপ শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়াইয়া, এবং আরও বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া গর্কোৎফুল্ল হইয়া উঠেন। ইহার মলে জাতির প্রকৃত কল্যাণ-কামনা কতথানি আছে, তাহা বিচার না করাই ভাল। ব্যক্তিগত প্রভাব, প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব-গৌরব, এবং তংসহ মৃঢ় ও মোহগ্রস্ত সমাজে "পাস"-বিক্রয়ের ব্যবসায়টি অক্ষুণ্ণ রাখা ভিন্ন, অর্থনাশ মনন্তাপ ও আয়ুক্ষয়ের এই বিরাট যন্ত্রটিকে সচল রাথিবার কারণ থুঁজিয়া পাওয়া যায় না; অস্তত জনসাধারণের পক্ষে ইহার কোনও আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনবোধ থাকিত, সম্ভানকে শিক্ষিত করিবার জন্ম ব্যক্তি ও সমাজ উদ্গ্রীব হইত, তাহা হইলে শিক্ষকগণের এমন তুরবস্থা হইত না— ধুল-মাস্টারকে সমাজে পতিত হইয়া থাকিতে হইত না; শিক্ষকতায় যেমন যোগাতার আবশ্যক হইত, তেমনই তাহার মূল্য ও মর্যাদাও থাকিত; এবং পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নও এরূপ প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় হইয়া উঠিত না—নিত্যনৰ মুদ্ৰিত রাবিশের স্তুপ প্রতি বংসর এক দফা

পরিষ্কার করিয়া ও আর এক দফা ক্রয় করিয়া বালকের ইহকাল ও অভিভাবকের পরকাল থোয়াইতে হইত না।

আমি সমস্তার মূল সন্ধান করিয়াছি—বর্ত্তমান ও জাতীয় সঙ্কটের বিষয় যেদিক দিয়াই চিন্তা করি না কেন, শেষ পর্যান্ত ঐ এক মূল কারণে আসিয়া ঠেকিতে হয়। ধর্মহানি ও চরিত্রের অধংপতনই এ জাতির আসন্ধ মৃত্যুর নিদান—মহুদ্যুত্বের কোনও লক্ষণই আর কোথাও দেখা যাইতেছে না। এককালে জোর করিয়া ফুল ফুটাইবার চেন্টা হইয়াছিল—গাছের দিকে আমরা লক্ষ্য করি নাই, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করি নাই, মূলে রস-সঞ্চারের ভাবনা ভাবি নাই—সত্ত-ফলপ্রাপ্তির আশা করিয়াছিলাম। আজ এখনও যদি সত্য ও শুভবৃদ্ধির উদয় হয়, যদি ফল ও ফুলের প্রত্যাশা একটু দ্রে রাথিয়া একেবারে মাটির কাজে হাত লাগাইতে পারি, উপর হইতে লম্বা লম্বা কথা না বলিয়া নীচে নামিয়া নীববে কাজ স্বক্ষ করিতে পারি, তবেই এখনও বাঁচিলেও বাঁচিয়া যাইতে পারিব। দেশে এখন স্বচেয়ে বড় শুভ ঘটনা হইবে—"The school-master is abroad"; এই ঘটনা ঘটিতে হইলে চাই স্ত্যুসন্ধ মহাপ্রাণ মনীধীকে—রাজনীতি নয়, প্রাণ-ধর্মনীতির উপদেষ্টাকে। দেশ এক্ষণে সেই মনীষা ও মহাপ্রাণতার প্রতীক্ষাই করিতেছে।

আখিন, ১৩৪৭।

## বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম \*

আজ বিষমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাঙালী বিষমচন্দ্রের শ্বতি-পূজার উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। উৎসবমাত্রেই ভাবোদ্রেক করে: বিশেষত যাহা বহুজনকৃত্য তাহার মূলে ভাবোদ্দীপনা চাই। এইরূপ উৎসবের আবশুকতা আছে—ইহার অভাব ঘটিলে জাতির মানসিক স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা জাগে। আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে মহাপুক্ষের শ্বতিতর্পণ করিবার একটি প্রথা আছে—পঞ্জিকায় আবির্ভাব ও তিরোভাবের তিথি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেই তিথিতে স্থানবিশেষে মেলাও বিসয়া থাকে। একালে এই পদ্ধতির পরিবর্জন অবশুস্তাবী; তাহা ছাড়া, মহাপুক্ষের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক হইয়াছে, এজ্য বিষমচন্দ্রের মত মহাপুক্ষের শ্বতিতর্পণ প্রাচীন প্রথা অম্পারে হওয়া সম্ভব নয়—যদিও এইরূপ উৎসবে ভাবোদ্দীপনার প্রয়োজন তেমনই আছে।

কিন্তু বিভ্নমচন্দ্রকে স্মরণ করিতে হইলে কেবল ভাবোদ্দীপনাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে চলিবে না, উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে—স্মরণ ও কীর্ত্তনের মত্ত—মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন আছে। যে মহাপুরুষকে আমরা আজ এই উৎসবে স্মরণ করিতেছি—তিনি এ জাতির জন্য এমন কি করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার পূর্বে আর কেহ তেমনভাবে করেন

মৃশীগঞ্জ বিষয়-শতবার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাবণ।

নাই, তাঁহার জীবনের ব্রত ও তাহার উদ্যাপন-কাহিনী, তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা—এ সকল অতি ধীরভাবে আলোচনা করিয়া হৃদয়ক্ষম করিতে হইবে। আরও ভাবিয়া দেখিতে হইবে--্যে যুগে আমরা বাদ করিতেছি দেই যুগে আমরা বঙ্কিম-প্রদশিত দেই আদর্শ হইতে কতথানি ভ্রষ্ট হইয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালী জাতির যে প্রতিভা, ধর্ম ও নীতিজ্ঞান এই মহাপুরুষের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার তুলনায় আজিকার বাঙালী কি শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে? কারণ, বৃদ্ধিমচন্দ্র কেবল একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্র নহেন—তিনি দে যুগের সমগ্র বাঙালী জাতির প্রতিনিধি। বন্ধিম যাহা ভাবিতেন, সমগ্র শিক্ষিত বাঙালী-সমাজ তাহাই ভাবিত, বন্ধিমচক্র যেদিকে যেমন প্রবর্তনা দিতেন, সকলের প্রাণমন দেই দিকে প্রবর্ত্তিত হইত। এজন্ত, দেকালে এমন একটি প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, যাহার মূলে বহ্নিম নাই, তাহা বাংলা দেশে চলিবে না। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রকে বৃঝিতে পারিলে আমরা উনবিংশ শতাকীর বাংলাকে বুঝিতে পারিব—একটি মানুষের পরিচয় হইতে একটা যুগ ও জাতির পরিচয় পাইব: এবং সে যুগের মত যুগ বাঙালী জাতির ইদানীস্তন ইতিহাদে আরু নাই। বাঙালীর মনীযা ও প্রতিভার যে খ্যাতি আজও ভারতব্য হইতে লুপু হয় নাই—শিক্ষায়, সাহিত্যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, ধর্ম ও সমাজনীতির চিন্তায়, এককালে বাঙালী সারা ভারতের যে নেতৃত্ব করিয়াছিল—সে এই যুগেরই অভাবনীয় জাতীয় জাগৃতির ফলে; এবং সেই জাগৃতির মূলে যত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের সাধনা সঞ্চিত হইয়াছিল, বন্ধিমের প্রতিভাই তাহাদের স্কল অপেকা সঞ্চীবনী-গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। আজ সেই কথাই, সকল সাম্প্রদায়িক সঙ্কীৰ্ণতা ত্যাগ করিয়া, মুক্ত মনে ও নুক্ত প্রাণে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

আজিকার সভায় আমি বন্ধিমচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাধনার প্রধান লক্ষা ও তাঁহার প্রতিভার মূল প্রেরণার সম্বন্ধে কিছু বলিব। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীযা ও সাহিত্যিক প্রতিভার বিষয়ে আলোচনার নানা দিক আছে. সে আলোচনা অতি সংক্ষিপ্তভাবেও একটি বক্ততার মধ্যে করা সম্ভব নহে—তাই আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সকল চিস্তা, ভাবনা ও কল্পনার যে একমাত্র উৎস তাঁহার স্বজাতি-প্রেম, তাহার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বৃদ্ধিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি কথা আজ সর্বত্ত শোনা ঘাইতেছে, সে কথা এই যে—তিনি ছিলেন জাতীয়তা-মন্ত্রের ঋষি, তাঁহারই সাধনার ফলে আমরা চিরদিনের জন্ম একটি নৃতন প্রাণমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছি। এই কথাটিই বঙ্কিম-শ্বতি-উৎসবে অতি সহজ ভাবোদ্দীপনার পক্ষে বড কাজে লাগিয়াছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব, অতিশয় অজ্ঞান ও মুগ্ধ ভাবাবেগ ছাড়া এই কথাটির অর্থ আমরা আর বৃঝি না, বৃঝিবার চেষ্টাও করি না। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম ও আধুনিক রাজনৈতিক ত্যাশত্যালিজম এক নহে; এক যে নহে, তাহার প্রমাণ 'বন্দে মাতরম' গানটিকে লইয়া আমরা বড় মুশকিলে পড়িয়াছি। আমরা আজ যে পত্না ও আদর্শকে অতিশয় সতা ও সমীচীন মনে করিয়া আশ্রয় ক্রিয়াছি, বৃদ্ধিমচন্দ্রের জাতীয়তা-ধর্ম ও তাহার সাধনমন্ত্র তাহা হইতে এত ভিন্ন যে, সেই আদর্শ ও সেই পম্বাকে ধরিয়া থাকিতে হইলে 'বন্দে মাতরম্' গানকে বৰ্জন করাই সঙ্গত। 'বন্দে মাতরম্' গান একটা 'স্নোগান' মাত্র নয়, উহা এমন একটা অবুঝ ভাবোদীপনার কৌশলপূর্ণ চীংকারমাত্র নয় যে. যে কোনও ধর্মের যে কোনও অফুষ্ঠানে উহাকে

ব্যবহার করা চলিবে। ঐ গান এখন মাত্র একটি সেন্টিমেণ্টের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—উহার গৃঢ় অর্থ ব্ঝিবার প্রয়োজনও আর নাই.। যে পল্লা ও পদ্ধতিতে, যে উদ্দেশ্য ও অভিমান লইয়া, আমরা এই বিংশ শতালীর প্রারম্ভ হইতে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইয়াছি—বিদ্ধিচন্দ্রের জ্ঞাতি-প্রেম বা জাতীয়তা-ধর্ম তাহার অন্তর্কল নহে। কেন নহে, তাহা ব্ঝিতে হইলে কেবল ঐ গানটি লইয়াই ভাবোয়ত্ত হইলে চলিবে না—উহার মূলে ঋষি-বিদ্ধিমের যে মন্ত্র-দৃষ্টি ছিল তাহাই শ্রন্ধার সহিত ধারণা ও ভাবনা করিতে হইবে। তাহা হইলে, আজ যে কেন ঐ গানের স্থরে আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের স্বর মিলিতেছে না—ফাঁকি যে কোথায়, তাহা ধরা পড়িবে। এ আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্বের আমি সাধারণ ভাবে ত্ই চারি কথা বলিব।

এ কথা এখন ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারতের নব-জাগরণের স্বপ্ন বাঙালীই প্রথম দেখিয়াছে, এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবের ক্ষেত্রে সত্য করিয়া তুলিবার উপায়-চিন্তা বাঙালীই সর্বপ্রথমে করিয়াছে। এই যে স্বপ্ন—ইহা যে ভাব-কল্পনা ও ধ্যান-চিন্তার ফল, তাহা বাঙালীর প্রতিভাতেই সম্ভব হইয়াছিল, বাংলার জলবায়ুতেই তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। বিষ্ণুর নাভিপদ্মনালে যেমন স্প্রস্থিত লাই টিয়াছিল, তেমনই এই বাঙালী-জাতির দেহ-মন-প্রাণের অন্তম্ভল হইতে নব মহাভারতের পরিকল্পনা বাক্-ব্রহ্মরূপে আবিভূতি হইয়াছিল। রামমোহনের মনীয়া যাহাকে একটা বৃদ্ধিসন্মত আদর্শরূপে প্রথমে অন্থভব করিয়াছিল, এবং বিবেকানন্দ যাহাকে অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শে শোধন করিয়া জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকেই, রামমোহনের বান্তব ও বিবেকানন্দের আদর্শ—এই তুইয়ের মধ্যবর্তীরূপে

ম্বাপনা করিয়াছিলেন। এক দিকে জাতির অতীত ঐতিহা, ও অপর দিকে তাহার বর্ত্তমানের যুগধর্ম—এই তুইয়ের সমন্বয়ে তিনি একটি অতিশয় প্রাণদ, অথচ আধ্যাত্মিক পিপাদার উপযোগী, জীবনযাত্রার আদর্শ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতান্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি ও মনীধী-এই জাতিরই প্রাণ-মন ও দেহগত সংস্কার, এবং সাধারণ মানবধর্ম, এই সকলকে তাহার দিব্যদৃষ্টি দারা একই ভাবসত্যের অঙ্গীভূত করিয়া, আগত ও অনাগত যুগের উপযোগী একটা সাধনপ্রা নির্দেশ করিয়াছিলেন; ইহাতে প্রতিভার যাহা প্রধান লক্ষণ তাহাই রহিয়াছে — যাহাকে সৃষ্টিকর্ম বলে, ইহা সেইরূপ একটি সৃষ্টিকর্ম। বাস্তব ও আদর্শ. যুগও সনাতন, মানব-ধর্ম ও জাতিধর্ম, universal ও particular—যুভ কিছু দন্দ, সবগুলিকে সমন্বয় করিবার যাতৃশক্তি ইহাতে রহিয়াছে। ইহাকেই সৃষ্টিকর্ম বলে—এই সৃষ্টিশক্তিই উৎকৃষ্ট প্রতিভার নিদর্শন, এবং বর্তুমান ভারতে সে প্রতিভার পরিচয় কেবলমাত্র বাঙালীই দিয়াছে। কেবলমাত্র বিভা বা মেধা, বৃদ্ধি ও চিন্তাশক্তির দ্বারা—এমন কি অত্যক্ত অধ্যাত্মশক্তির দারাও—এইরূপ স্বষ্টিকশ্ম যে সম্ভব নয়, তাহা আজিকার রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গতি ও প্রক্ষতি লক্ষ্য করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্তেই ব্ঝিতে পারিবেন। ভাবের ক্ষেত্রে যদি পূর্ণদৃষ্টির অভাব ঘটে, তবে কর্মের ক্ষেত্রেও সাফল্যলাভ ঘটে না; আজিকার আন্দোলন যে কারণে ্ত্থানি সাফল্য লাভ করিয়া থাকুক—ইহার মধ্যে বিরোধ ও ধ্বংসের <sup>বীজ</sup> নিহিত আছে। আজ যথন আমরা বঙ্কিমচক্রকে জাতীয়তাম**ন্তে**র <sup>ৠষি</sup> বলিয়া স্থলভ ভাবোচ্ছাদে মাতিয়া উঠি, তথন মনের মধ্যে এমন <sup>দ</sup>ন্দেহও হয় না যে, আজিকার জাতীয়তার আদর্শ সম্পূর্ণ অন্ত রূপ ধারণ <sup>ক্রিয়াছে</sup>, ইহাতে জাতীয়তা অপেক্ষা রাষ্ট্রনীতি, স্বধর্ম অপেক্ষা প্রধর্মের

প্রেরণা প্রবল হইয়াছে। আমাদের জাতি ও কালের বিশিষ্ট সাধনা বা স্বধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া—মাত্ম্ব হিদাবে আত্মার ক্ষুধাকেও অস্বীকার করিয়া, কেবলমাত্র অন্নত্রন্ধের উপাসনামূলক একরূপ সামদ্বাদের উপরে নেশন-প্রতিষ্ঠার উত্যোগ চলিয়াছে। নেশন ও সামাবাদ এই তুইয়ের মূল নীতি যে এক নহে--হইতে পারে না, এক করিতে গেলে এক মহা বিপর্যায়ের সৃষ্টি হয়—ধর্মের নামে মহা অধর্মের উৎপত্তি হয়, তাহার প্রমাণ আদ্বিকার ইউরোপীয় রাষ্ট্রবিল্রাটে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। মাহুষের বুক চাপিয়া ও মুগ বন্ধ করিয়া এই রাষ্ট্রধর্ম বজায় রাখিতে হয়। ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামেও এই নীতির স্থচনা এখনই দেখা যাইতেছে। সমন্বয়-চেষ্টার ক্রটি হইতেছে না বটে: এক দিকে উৎকট আধ্যাত্মিকতা এবং অপর দিকে অতিশয় আধিভৌতিক বাস্তববাদ—এই তুই বিসম্বাদী আদর্শের মধ্যে আপোষ করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে বৃদ্ধিহীনেরা যেমন ভক্তিগদগদ হইয়া উঠিয়াছে, দূরদশী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তেমনই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। বাঙালীর প্রতিভা যে জাতীয়তা-মন্ত্রের উদ্ধাবনা করিয়া নব্য বাংলা তথা নব্য ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল. আজিকার তথাকথিত জাতীয়তার জয়-রথ সে পথ হইতে বহুদূরে প্রস্থান করিয়াছে—তাহার পতাকায় যে বাণী উত্তরোত্তর স্বস্পট অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে বন্ধিমচন্দ্রের সেই জাতীয়তাবাদের চিহ্নমাত্র নাই। অতএব 'বন্দে মাতর্ম' গানকে বর্জন করার সঙ্গত হেতু ইহার আছে—ইহার জন্ম এই অতিশয় বৃদ্ধিমান কূটনীতিঞ নেতৃবুন্দকে তুকালতা বা কাপুরুষতার অপরাধে অপরাধী করা চলে না 'বন্দে মাতরম্' গানের মশ্ম যে তাঁহারা বুঝেন না তাহা নহে, কিন্তু যে মন্ত্র তাঁহাদের পক্ষে এখন অচল। বাঙালীর প্রতিভায়—ভাবকল্পনা?

দিব্য আবেশে একদিন যাহা ধরা দিয়াছিল, তাহার কার্য্যকাল ফুরাইয়াছে —্যাহা এককালে কেবলমাত্র একটা আবেগস্প্টির উপায়রূপে বড় কাজ দিয়াছিল-মন্ত্রহিদাবে কথনও গ্রহণযোগা হয় নাই, আজ তাহাকে আবশুক-বোধে পরিত্যাগ করিতে বাধা কি ? আজিকার সংগ্রামে বাঙালীর নেতৃত্ব নাই, এমন কি সহযোগিতাও নাই—কারণ, আজ যাঁহারা নেতা তাহাদের দৃষ্টিই অত্যরূপ। বাঙালী ব্যবসায়বৃদ্ধিহীন-পণ্যশালার প্রাকৃত অভিজ্ঞতা তাহাদের নাই: তাই স্থল-লাভ ও স্থা-ক্ষতির গ্রিয়ানে যাহারা স্ব-কিছু যাচাই করিয়া লইতে অভ্যস্ত, তাহারা এই ভাবপ্রবণ বিষয়বৃদ্ধিহীন জাতির জাতীয়তামস্ত্র নিশ্চিন্ত মনে বজ্জন করিয়াছে। তাহাদের দিক দিয়া ঠিকই করিয়াছে, কিন্তু বাঙালী তাহা মানিবে না. অথচ সেই নেতৃর্ন্দের আশ্রয় ত্যাগ করিবার মত শক্তি, বুদ্ধি, সাহস কোনটাই তাহার আজ নাই। এই অন্তত-আচরণের কারণ আমি পূর্বেই উলেখ করিয়াছি—'বন্দে মাতরম্' গানের স্থর তাহারা ভোলে নাই বটে, কিন্তু তাহার মর্ম অনেক দিন ভুলিয়াছে; আমার মনে হয়, যেদিন হইতে এই আন্দোলন স্থক হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ভলিয়াছে।

বিষমচন্দ্র কথনও কোন রাষ্ট্রনীতির ভাবনা করেন নাই, তাহা সত্য। জাতির রাজনৈতিক মৃক্তি-সংগ্রামে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন্ পস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, এবং একের পর এক যত সমস্থা উপস্থিত হইবে সেগুলিকে কি উপায়ে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, সে চিন্তাও তিনি করেন নাই। বিদ্যমচন্দ্রের প্রধান ভাবনা ছিল—এই জাতিকে আত্মপ্রস্ক্র করিয়া তাহার পৌক্ষ ও মন্তুয়াজ্ব-সাধনার উপায় সন্ধান। তিনি ব্রিয়া-ছিলেন, ইহার সহজ ও স্বাভাবিক উপায় হইটি—আত্মপরিচয়ের জন্ত

নয়, শক্তি-উপাদক হিন্দুর ইষ্টদেবতার নাম তাহাতে আরোপ করা, এবং অন্ত কোনও ঐ নামের দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা ভক্তসাধকের পক্ষে যে কতথানি ক্লেশকর—তাহার ধর্মবিশ্বাসে সে যে কত বড় আঘাত. তাহা আমাদের মত হিন্দু ব্ঝিতে না পারিলেও, যাহারা 'ধার্মিক' হিন্দু তাহার। বিলক্ষণ ব্ঝিতে পারে। তথাপি 'বন্দে মাতরম' গানের ভাষা হিন্দ, তাহার ভাব ও আদর্শ হিন্দু—কিন্তু কোন অর্থে ? তাহা বুঝিতে পারিলে বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতিপ্রেমমূলক নবধর্ম যে সাম্প্রদায়িক নহে, পরস্ক থাটি ভারতীয় অর্থে হিন্দ, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ थाकित्व ना। आমि भूत्वं विनयाहि, এই हिन्दु यि । । पार्यत हय, তবে ভারতবাসীর ভারতীয় হওয়াও দোষের; অথচ ইহার চেয়ে সত্য ও স্বাভাবিক জাতীয়তার মন্ত্র তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না; ইহার বিরুদ্ধ যা**হা**, তাহাই অসত্য ও অস্বাভাবিক। নব জাতীয়তার ধম্ম-প্রণয়নকালে বঙ্কিমচক্র যে দৃষ্টি ও স্বষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার এই ধর্ম অতিশয় বাস্তব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, অথচ ইহা মানব-ধর্মকে লঙ্ঘন করে নাই। সকল দেশের সকল জাতিই এমনই করিয়া আত্মপ্রবৃদ্ধ হয়। সকল ভারতবা**দীকে** সমাজ-ধশ্ম-সম্প্রদায়-নিবিশেষে এই জাতিপ্রেমের মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে, না করিলে রাষ্ট্-শাসনের জন্ম দেহ-প্রাণ-আত্মাবজ্জিত একটা নিয়মযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে-রক্তমাংসের আকৃতিময়, সজীব ও স্বস্থ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইবে না; এবং যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন এ জাতির হুৰ্গতি ঘুচিবে না।

এই জাতিপ্রেমকে, বঙ্কিমচন্দ্র শুধুই আবেগ নয়, একটা স্থদৃঢ় ও স্বাতোভদ চিন্তাভিত্তির উপরে স্থাপনা করিয়াছিলেন—তিনি ইহাকে

মানুষের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুর পুরাণ, ইতিহাস, শান্ত্র, দর্শন নূজন করিয়া পড়িয়াছিলেন. এবং য়রোপীয় চিন্তার যুক্তি-পাথরে ঘষিয়া তাহার উজ্জ্লতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই ভাব-চিস্তার উপাদানে তিনি মন্থ্যুত্ত্বের যে আদর্শ গডিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে দেশ-প্রেমকে একটা বড় স্থান দিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নাই। এখানে এইটুকু ■লিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দেশ-প্রেম পলিটিক্স-প্রস্থৃত নয়— পলিটিকসেরও আগে যাহার প্রয়োজন, যাহা পলিটিক্সের চেয়ে বড়, তিনি তাহারই ধ্যান করিয়াছিলেন। মান্তবের মান্তব হওয়াটাই আগে. তারপর সকল দাবি-দাওয়ার কথা; অতএব সেই মূল প্রয়োজন-সাধনের ছন্তই তিনি সারাজীবন চিস্তিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রাজনীতিবিদ না হইলেও যুরোপের ইতিহাস তিনি পড়িয়াছিলেন—তিনি ইংরেজ জাতির শাসনতন্ত্রের ইতিহাস, এবং সেই ইতিহাসে তাহার স্বাধীনতালাভের ফ্দীর্ঘ প্রয়াস-কাহিনী নিশ্চয় অবগত ছিলেন। তাহা হইতে তাঁহার মত দিবাদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, পৌরুষ ও চরিত্রশক্তি ব্যতীত কোনও জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না; সেই পৌৰুষ ও চরিত্রশক্তি বাক্তিগত না হইয়া জাতিগত হওয়া চাই এবং তাহার জন্ম সবচেয়ে প্রয়োজন—দেশ ও জাতির প্রতি স্থগভীর মমতা। পারলৌকিকতা নয়, দেব-দেবীর অর্চনা বা আচারগত নিয়মনিষ্ঠাই নয়---দেহ-মন ও প্রাণের স্বাস্থ্য, এবং প্রেম বা ত্যাগই সেই ধর্মের প্রধান সাধন। পারমাথিক কল্যাণ অপেক্ষা জগৎ-সংসারের কল্যাণ, মাতুষের <sup>কল্যাণ</sup>—সে ধর্মের একমাত্র অভিপ্রায়, তাহাতেই নরজন্মের সার্থকতা। জাতি-প্রেমকেই সেই ধর্ম-সাধনার সর্ব্বোৎকুট্ট সহায় বলিয়া তিনি যে

স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার দিবাদৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ যুগের মাহুষের তুই প্রবৃত্তি তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রথম, প্রাচীন ধর্মে বিশ্বাদের একান্ত অভাব; যাহারা শিক্ষিত তাহারা অতিশয় স্বার্থপরায়ণ ও নাস্তিক; যাহারা অশিক্ষিত তাহাদের ধর্মামুরাগ কুসংস্কার-প্রস্ত, ধর্মের সে জীবস্ত অন্নভৃতি কাহারও মধ্যে নাই দ্বিতীয়ত, সমাজের একটি অংশ ধর্মকে ধরিয়া থাকে বটে, কিন্তু দে ধর্মামুরাগ স্বার্থপ্রণোদিত, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে তাহারা স্বার্থরক্ষার জন্মই ধর্মাতুরাগী হয়। একালে ধর্মের নামে অধর্মই মাতুষের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করিয়া থাকে, অপ্রত্যক্ষ ও অনিশ্চিত পরলোকের ভাবনায় মামুষ ইহলোকের কর্ত্তব্য ভূলিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট অন্তভ্ব করিয়াছিলেন--ধর্মকেই উদ্ধার করিতে হইবে, এবং ইহজীবনের মধ্যেই তাহাকেই সত্য করিয়া তুলিতে হইবে—বুকের রক্তের সহিত তাহার যোগ স্থাপন করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলে দেই পুরাতন মন্ত্রকে নৃতন করিয়া লইতে হইবে; নহিলে এযুগের মাতৃষ আরুষ্ট বা আখন্ত হইবে না। প্রেম ও ত্যাগের একটি প্রবল সহজ প্রেরণা জাগাইবার পক্ষে, প্রবৃতিকেই নিবৃত্তির পথে চালনা করিবার পক্ষে, যে আদর্শ এযুগে বিশেষ কাধ্যকরী হইবার সম্ভাবনা—মানবমনের সেই আধুনিকতার আভাদ তিনি যুরোপ হইতেই পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জাতি-প্রেম রাজনৈতিক গ্রাশন্যালিজ্ম নয়, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সংঘবদ্ধভাবে বৈষ্যিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে নৃতন একটি বিপুকে জাগাইয়া তুলিতে হয়—বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম সেইরপ রিপুঘটিত ব্যাপার নয়। কিন্তু বিষমান্ত্র অতি উচ্চ আদর্শবাদী হইলেও, তাঁহার সেই আদর্শের ভিত্তি ছিল বান্তব। দেশ ও জাতিকে

ভালবাসিতে ইইলে, সে ভালবাসায় সত্যকার আবেগ চাই, প্রেম ও ভক্তির তীব্র অমুভৃতি চাই; অতএব সে ভালবাসার একটা বান্তব আধার বা বিগ্রহ চাই—দে প্রেমেরও পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র চাই : কারণ, যে সকল উপাদানে মাত্রুষ গঠিত, তাহার মধ্যে মুত্তিকার অংশ অল্প নহে: এই মাটিকে তুচ্ছ না করিয়া, তাহাকেই কর্ষণ করিয়া সোনার ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে। ইহাকেই বলে স্বাষ্ট-প্রতিভা—স্রাষ্টার প্রধান গুণ উপাদান সম্বন্ধে অভ্রান্ত অভিজ্ঞতা। বাস্তবের সহিত আদর্শের এই সমন্বয়ের নামই স্বাষ্ট। বন্ধিমচন্দ্রের আদর্শ যত উচ্চ হউক, তিনি জাতি-প্রেমের যে নব ধর্ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে বাস্তব তাহার নিজস্ব স্থান সগৌরবে অধিকার করিয়া আছে। জাতিহিসাবে পৃথক গৌরব-বোধ—স্বকীয় সংস্কৃতির আভিজাত্য সম্বন্ধে সদাজাগ্রত অভিমান—ইহাই ছিল তাঁহার সেই নবধর্ম্মের ভিত্তিস্থিত থিলান : কিন্ধু সেই ভিত্তির উপরে তিনি যে চূড়া নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা জাতি ও দেশের অনেক উদ্ধে মামুষের আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠাকেই তুলিয়া ধরিয়াছে—সর্বামানবের যে মহুয়ত্ব, তাহাকেই প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে।

অতএব বৃদ্ধিমচন্দ্রের জাতিপ্রেমমূলক ধর্মের মূল বা অঙ্কুরকে দেখিবার কালে তাহার উদ্ধৃতম শাথার পুষ্প-শোভা বিশ্বত হইলে চলিবে না। 'অফুশীলন', 'ধর্মতত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থে, এবং অক্সান্ত নানা প্রবন্ধে ও প্রসঙ্গে, তিনি তাহার সেই মনোগত আদর্শের অতি স্থুস্পষ্ট সন্ধান দিয়াছেন। তাহার উপন্তাসগুলিতে তিনি বাস্তব হইতে সেই আদর্শে আরোহণ ক্রিবার সন্ধৃটময় সোপানগুলিকে নানারপে দেখাইয়াছেন। এই উপন্তাসগুলিতে জাতি-প্রেমের যে কাঁচা-আবেগ বা বাস্তবপ্রেরণা অনেক স্থলে প্রকৃটিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত কাব্যের প্রয়োজনে। 'मृगानिनी' एक याहात आत्रख, 'आनन्ममर्राठ' छाहात পूर्व-छे प्रात वर्तः 'সীতারামে' তাহার শেষ কলধ্বনি রহিয়াছে। এই স্কল উপন্তাদে বৃদ্ধিমচন্দ্র যে জাতি-প্রেমের কল্পনা করিয়াছেন তাহার মূলে একটা সেণ্টিমেণ্ট আছে—সে সেণ্টিমেণ্ট হিন্দুর হিন্দুত্ব-গৌরব। আমি পুর্বেষ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতি যে শ্রন্ধার কথা বলিয়াছি—দেশপ্রেমিক ভারতবাদী মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া যাহার উল্লেখ করিয়াছি— বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিপ্রেমের মূল প্রেরণা তাহাই বটে; কিন্তু এই সকল উপক্তাসে দেশপ্রেমের যে সেন্টিমেণ্ট উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সেইরূপ সুশ্ম নহে; কেন এমন হইয়াছে তাহাও বলিয়াছি। নাটকে উপত্যাসে, passion ও emotion-কেই আর্টের উপাদানরূপে ব্যবহার করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে চরিত্রগুলি চিত্রিত করিয়াছেন, সেগুলির পক্ষে যে বাস্তব আবেগ স্বাভাবিক, তাহারই বং অতিশয় গাঢ় করিয়া তাহাতে ঢালিয়াছেন। কিছ্ক এজন্ম ইহাদের কাব্য-রস যতই উচ্ছল হউক, সেগুলি বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই—বাঙালী জাতির একটা বুহৎ আংশের পক্ষে সেই রস-উপভোগে যে বাধা ঘটিয়াছে, তাহার মত তুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। এ সমস্তার সমাধান সহজ নহে, হিন্দু-বাঙালীর পক্ষে সে বিষয়ে কিছু বলা সঙ্গত বা শোভন নহে। তথাপি, আমার মনে হয়, এ সমস্ভার সমাধান শেষ পর্যান্ত নির্ভর করিবে স্থগভীর জাতি-প্রেম বা একজাতিত্ব-বোধের উপরে। এ জাতির জীবনে এ পর্যান্ত যে সমস্তার সমাধান হয় নাই, সেই সমস্তার সমাধান যদি কথনও হয়, তবে এই যে বাধার কথা বলিয়াছি, ইহা আর তেমন গুরুতর বলিয়া মনে হইবে না। তথন, বৃদ্ধিমচন্দ্রের উপক্রাসে যে ধরনের আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে, সেই আবেগের উপকরণকে বড় না করিয়া, তাহার

হেতু বা মূল প্রেরণার উপরে লক্ষ্য রাখিলে, রসাম্বাদনের পক্ষে বাধা কিছু ক্ম হইতে পারে। খাঁটি সাহিত্যরস-বিচারে বন্ধিমচন্দ্রের উপন্তাদের দোষগুণ অবশ্য অন্য দিক দিয়া নিরূপণ করিতে হইবে: কোনও জাতির সাহিত্যে. উপক্থানে বা নাটকে, সেই জাতির জাতিগত সংস্থার জাতীয়-গর্ববোধ, তাহার স্বধর্মের প্রতি একান্তিক অমুরাগ নানা আকারে নানা ভদিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে—তাই বলিয়াই সে সাহিত্য উৎকৃষ্ট বা অপ্রুপ্ত নয়, কবিত্ব-কল্পনা যদি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া একটা কিছু সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়—তবে কাব্যবিচারে তাহাই গণনীয়, অন্ত সকল প্রশ্নই অবাস্তর। খ্রীষ্টান বা মুসলমান কোনও বড় কবি যদি তাঁহার কাব্যে কোনও মুসলমান বা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার পরিচয় দেন, তবে তৎসত্ত্বেও সেই কাব্য কাব্যগুণে উৎক্বপ্ত হইতে পারে। কিন্তু আমি এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিপ্রেম বা জাতীয়তার আদর্শের কথা বলিতেছি— দেই আদর্শ জাতির জীবনে কতটা শক্তি সঞ্চার করিতে পারে তাহার আলোচনা করিতেছি। তাই, এ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকেও সেই দিক দিয়া দেখিবার প্রয়োজন স্বীকার করি নাই। এ বিষয়ে আমার শেষ বক্তব্য এই ষে, সেই উপন্যাসগুলি হইতে যদি ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত ইম্ব যে, বৃদ্ধিমচন্দ্রের মনে যে ভারতীয় জাতির ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা একাস্তভাবে হিন্দু, এবং দেই কারণে তাঁহার দৃষ্টি স্বচ্ছ বা অভ্রাস্ত ছিল না, তাহা হইলে তাঁহার সেই ভ্রান্তি বা দৃষ্টিহীনতার বস্তুগত প্রমাণ এখনও স্থলভ হয় নাই—ভারতীয় বলিয়াই যে-জাতীয়তার অভিমান. তাহা যে হিন্দুরই একচেটিয়া নহে, যেদিন ইহার নি:সংশয় প্রমাণ আমাদের জাতির জীবনের সকল ক্ষেত্রে পাওয়া ঘাইবে, তথনই বিষমচন্দ্রের অপরাধ আর মার্জ্জনার যোগা থাকিবে না।

কিন্তু সেই জাতীয়তাবোধ বন্ধিমচন্দ্রের আদর্শ অমুযায়ী হওয়া চাই —নতুবা বঙ্কিমচন্দ্রকে দায়ী করা যাইবে না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র যে জাত্তি-প্রেমের উদ্বোধন করিয়াছিলেন, তাহা রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের জন্ম। একরূপ যুক্তিমূলক একতা-বোধ নহে, বরং এই রাজনৈতিক মনোভাবই তাঁহার সেই জাতীয়তা-ধর্মের ঘোরতর শত্রু। আজিকার রাজনৈতিক আন্দোলন যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে অর্থ নৈতিক সমাজতন্ত্র-বাদ আছে। একটা বৃহৎ সজ্যবদ্ধ হইবার জন্ম পরস্পারের মধ্যে যে বন্ধনের প্রয়োজন, দেই ধনসাম্যমূলক স্বার্থের বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন তাহার অভিপ্রেত নয়, তাহাতে মাহুষের মন ও দেহ ছাড়া আর ফিছুরই মর্য্যাদা নাই—হানয়বৃত্তির স্থান তাহাতে নাই, আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠাকে প্রশ্রয় দেওয়া তাহার নীতিবিক্ষ। অতএব ইহা আর জাতীয়তা-বোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়; মামুষের মুম্মাত্বের দে দর্বাঙ্গীণ বিকাশ, যে পূর্ণ আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় ধরা দিয়াছিল, তাহা আজিকার দিনে অতিশয় অবাস্তব এবং নির্ব্ধুদ্ধিপ্রস্থত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে—মাহুষের আত্মার উপরে তাহার মন-বৃদ্ধি জয়ী হইয়াছে, মানবজাতির কল্যাণ সম্বন্ধে ধারণাই অন্তর্মপ হইয়াছে। অতএব আজিকার এই আদর্শে কেবল সজ্ঞ-বন্ধন স্বীকার করিলেই দেই জাতীয়তা-বোধ বা জাতি-প্রেমের পরিচয় দেওয়া হইবে না। ভারতীয় সাধনা ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া—তাহার বিশিষ্ট প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া—অন্ত-প্রকার ধান্মিকতার সংস্কারকে যতদূর সম্ভব শাসনে রাথিয়া, সকল ভারত-বাসী যদি আপনাকে ভারতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব বোধ করে, তবেই বিষ্কিমচন্দ্রের জাতিপ্রেম আমাদের জীবনে সত্য ও সার্থক হইয়া উঠিবে। তথন 'বন্দে মাতরম্'-গানে হিন্দু তাহার অন্তরের অন্তরে হিন্দুয়ানির গর্কই মহুতব করিবে না, এবং যাহারা অহিন্দু তাহারাও তাহাতে ভারতীয় 
গাতীয়তা-ধর্মের প্রেরণাই অহুতব করিবে—তাহাদের ধর্মসংস্কারবরোধী কোনও ভাবের আঘাতে ক্ষুর হইয়া উঠিবে না। কিন্তু যুগের
াওয়া সম্পূর্ণ বিপরীতমূখী, তাই সে তরসা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া
মাসিতেছে। তথাপি বহিমচক্রকে জাতীয়তা-মন্ত্রের ঋষি বলিয়া
মামরা এখনও যে কলরব করি, এবং 'বলেনাতরম্' গানের অমর্য্যাদায়
মামরা যে ক্ষোভ প্রকাশ করি, তাহা একালের আমাদের পক্ষে কতথানি
ক্ষেত ও শোভন তাহা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে, সেই জন্ম আমি
াহিমচক্রের শতবার্ষিক স্মৃতিপূজা-উপলক্ষ্যে সেই বিষয়েই কিঞ্চিৎ
মালোচনা করিলাম।

गायां , ১७८७

## সত্যেন্দ্রনাথ-স্মরণে

۵

১৩২৯ সালের আষাঢ় মাসে কবি সত্যেক্তনাথ অতিশয় অতর্কিতে আমাদের জগৎ হইতে অপস্ত হন। আজ ১৩৩৪ সাল, আবার সেই আষাঢ় মাস আসিয়াছে। যে নিদারুল বিয়োগ-বেদনা সেদিন অন্থভব করিয়াছিলাম, তাহা এখনও কালের প্রভাবে মন্দীভৃত হয় নাই, বরং যখনই তাঁহাকে শ্বরণ করি, তখনই সেই শ্বৃতি সন্থশোকের মত বেদনাময় হইয়া উঠে। ইহার কারণ আছে। তাঁহার তিরোধানে যে স্থানটি শ্ব্য হইয়াছিল ঠিক সেই স্থানটি প্রণ করিবার মত আর একজনও বর্ত্তমান বঙ্গাহিত্যক্ষেত্রে এ পর্যন্ত দেখা দিলেন না, অথচ সাহিত্যসমাজের অবস্থা দিন দিন এমনই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে যে, একজন ইংরেজ কবি তাঁহার সমসামন্ত্রিক সমাজের নিদারুল অধঃপতনে ব্যথিত হইয়া কবিবর মিল্টনকে শ্বরণ করিয়া যে উক্তি করিয়াছিলেন, আজ, ঠিক সমভাবে না হইলেও, অনেকটা সেইভাবে, সভ্যেক্তনাথকে শ্বরণ করিয়া, আমাদের এই ক্ষ্ম সাহিত্য-সংসারের ত্র্দশায় ব্যথিত হইয়া সেই কথাই একট বদল করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

Satyendra! thou shouldst be living at this hour, Bengal hath need of thee.

সত্যেন্দ্রনাথের তিরোভাবে সাহিত্য-সমাজের পক্ষ হইতে এই যে শোক, ইহা সত্য এবং যতদিন অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইতেছে, ততদিন যাহারা সাহিত্য-প্রেমিক, ও বাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথকে চিনিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্তরে দেই সত্যত্রত সাহিত্য-বীরের মূর্ত্তি দিন দিন প্রোজ্জন হইয়া উঠিবে।

নতুবা কবির জন্ম শোক অকারণ। কবিগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রতিদিনকার ঘটনার মত নয়, সে ঘটনা সাধারণ জন্ম-মরণ ব্যাপারের মত লাভ-ক্ষতি বা শোক-আহলাদের হিসাবে গণনীয় নয়। যিনি যে প্রয়োজনে আসিয়াছিলেন তাঁহার তিরোধানে দে প্রয়োজন শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, যাঁহার শক্তির যেটুকু বিকাশ যে যুগে প্রয়োজন, তাঁহাকে দিয়া যুগ-দেবতা সেইটুকু প্রয়োজন সাধন করাইয়া লন। তাহাতে, আমাদের মনোমত প্রয়োজনসিদ্ধির হিসাব করিয়া শোকার্ত্ত হওয়া উচিত নয়। এই যুগ-প্রয়োজনে অনেকেরই ডাক পড়ে, কিন্তু অল্প ব্যক্তিকেই কাজে লওয়া হয়। সত্যেন্দ্রনাথ সেই অল্প সংখ্যার একজন, এবং তাঁহার কার্য্য তিনি স্থসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ববীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভায় উদ্বন্ধ হইয়া তিনি বন্ধবাণীর যে অকটির প্রসাধনের ভার লইয়াছিলেন তাহা অতিশয় মূল্যবান, এবং সেই প্রয়োজনের ভারটি যে শক্তি ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত তিনি বহন করিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা দাহিত্যের ভবিয়াৎ ইতিহাসে তাঁহার স্থানটি অক্ষয় হইয়া বহিল। ববীজনাথের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যে কয়জন লেখক বাণীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা ও একান্তিকী নিষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথ অগ্রণী ছিলেন, এ কথা বলিলে বেধি হয় অন্যায় হইবে না।

ર

সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা-অমুযায়ী চরিত্রশক্তি ছিল, অথবা সেই চরিত্রই তাঁহার প্রতিভার মূলশক্তি ছিল। এই শক্তির বলেই তিনি তাঁহার জ্ঞান-পিপাদাকে জাগ্রত বাথিয়াছিলেন, এবং যাহা—অধ্যয়ন, প্রত্যক্ষ-দর্শন, বিচার ও অহুভৃতির ঘারা—তিনি নিরুপণ করিয়া লইতেন তাহা হইতে মনে প্রাণে কখনও বিচ্যুত হইতেন না। দেশের প্রতি তাঁহার অসীম মমতা ছিল, এবং বঙ্গভাষাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র প্রেয়সী। তাঁহার সমগ্র কাব্যগুলির আলোচনা করিলে তাঁহার কাব্য-প্রেরণার এই তুই মূল স্ত্র চোথে পড়ে। দেশকে ভালবাসিতেন বলিয়া তাহার অতীত বর্ত্তমান ও ভবিশ্বৎ তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, দেশকে জানিবার যত কিছু উপায় আছে—দেশের প্রকৃতি, দাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, তিনি পুঝারপুঝ বিশ্লেষণ সহকারে আজীবন সন্ধান করিয়াছিলেন। সে ভালবাসায় অন্ধ হৃদয়াবেগ ছিল না, তিনি তাঁহার দেশকে পারিপার্শ্বিক বর্ত্তমান জগতের মাঝখানে রাথিয়া, তাহার সত্যকার গৌরব, তাহার অতীত কীর্ত্তি ও বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি-অবন্তির যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া, তাহাকে অন্ত সকলের সহিত সমান, এমন কি বড় করিয়াও দেখিতে চাহিয়াছিলেন, যথা—

> শ্বশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী, তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের সাতকোটি।

দেশের অতীতের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা শাস্ত্রসংস্কার বা হিন্দুয়ানির অন্ধতা নয়—চিস্তাশীল ও চক্ষুমান ভাবুকের আত্মসমান-জনিত অহুরাগ। দেশের সাহিত্য-ইতিহাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের খুঁটিনাটি ধরিয়া এই দেশাহরাগ কেমন দৃশ্য সহজ ও সপ্রতিভ ছিল তাহা তাঁহার অসংখ্য কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানের যাহা-কিছু অধর্ম ও অসত্য, যাহা কিছু ভীক্ষতা ও জড়তা, তাহাকেই ধিকার ও বিদ্রুপ করিতে গিয়া, তাঁহার বাণী বেদনার জ্ঞালায় বিষাক্ত হইয়া উঠিত; আবার যাহা কিছু মহান ও স্থন্দর বলিয়া তাঁহার প্রাণ স্পর্শ করিত, তাহার বন্দনাগানে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। এই রাগ-ছেবের মধ্যে তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে কাব্য-কল্পনা অপেক্ষা, তাঁহার প্রাণের সত্যকার আবেগ ও আকৃতি, তাঁহার ব্যক্তিগত ধাান ধারণা ও বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা ও বৃদ্ধি-বিচার খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাঁহার মধ্যে, কবি বা আর্টিন্ট, এবং মাহ্মস্ব এই তৃইয়ের লুকাচুরি প্রায় কোথাও নাই; কবি সত্যেন্দ্র ও মাহ্মফ সত্যেন্দ্র এক—তাঁহাকে বৃক্ষিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

সত্যেক্স-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই—তাঁহার এই আত্মপ্রত্যে ও তুর্দম সাংসই—বর্ত্তমান বাংলা কাব্যে স্বাস্থ্য সঞ্চার করিয়াছে, বাঙালী-জীবনের বান্তব আদর্শের দিকটি পরিপুট করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা শ্বরণ রাথিতে হইবে—মান্থবের ব্যক্তিগত সত্য-ধারণার দার্শনিক মূল্য থাচাই করিতে যাওয়া বুথা, কারণ কোন জাগতিক সত্যই নিরপেক্ষ সত্য নয়; সত্য মান্থবের হৃদয়ের মধ্যেই অবস্থান করে, তাহার সেই মূল্য সেই মান্থবের আন্তরিক বিশাস ও প্রাণমনের ঐকান্তিকতা ঘারা বুঝিয়া লইতে হয়। শান্ত্রীয় বা দার্শনিক বিচারে সত্যের যে মূল্য তাহা জগতের পক্ষে অর্থহীন; মান্থবের প্রাণে তাহার যেটুকু স্পর্শ ঘটে—তাহা যেমনই হউক —তাহাকে যথন মান্থব সারা প্রাণ দিয়া মানিয়া লয়, তথন সে অজেয় শক্তির অধিকারী হইয়া তাহাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে; এবং সেই

প্রয়াসের ফলে রাষ্ট্রে সমাজে ও সাহিত্যে যুগাস্তর উপস্থিত হয়। অতএব সত্যের তত্ত্ব অপেক্ষা সত্যের এই ব্যবহারিক শক্তির মূল্য অনেক বেশি সত্যেক্সনাথের সাহিত্যসেবায় এমনই একটি নির্ভীক বিতানিষ্ঠা ছিল; সেই সত্যের নিকট তিনি হৃদয়ের মমতা, আত্মপ্রসাদ, আপনার স্থ-স্থবিধ সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল বান্তব ও বিজ্ঞানসমত — সেই আদর্শকে তিনি তাঁহার কবিহৃদয়ের অন্তভ্তির দ্বারা ভাষা ও ছন্দে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; অতি উচ্চ স্ক্রে কল্পনা বা অবান্তব সৌন্দর্যের মোহে তিনি এই বান্তব হইতে কথনও দ্বে যান নাই; তিনি তাঁহার সরস্বতীকে, মানবের বান্তব ইতিহাসের সর্ব্বান্ধীণ প্রগতির অধিষ্ঠানী দেবতারপেই বন্দনা করিয়াছেন।—

ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ গুড্র-নীল পদ্ম-বিভূষণা,

হংসারতা-ময়ুর-আসনা।

তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী ! মহাকবিক্লের জননী !
কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী, কর শঙ্থধনি,—
উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া, চক্রশ্ল ধর ধন্ত্র্বাণ,
হলবাহী কুষকের ধরি' হল কভু গাহ গান—

পুঙ্গকি' পরাণ !— সর্ব্ববিভাবার্দ্তাবিধি দেখিতে দেখিতে গড়ি' উঠে গীতে ।

ত্ল'ভের পূঢ়-ত্যা দীপ্ত রাখ-প্রাণের জন্ধনা;
অন্ধি দেবী মহতী কর্মনা!
নক্ষত্ত-অক্ষরে লেখ 'ক্ষতত্তাণ' 'ক্ষতি অবসান';
বন্দী-মোচনের হর্ষে তিন লোক হোক স্পান্দমান।

তুৰ্গতের হৃ:থ হর'—জগতের জড়ছের নাশ কর তুমি মহাবাণী! হোক্ বিখে পূর্ণ পরকাশ দীপ্ত তব হাস। সিদ্ধির প্রস্থতি তুমি ঋদ্ধি আরাধিতা— হে অপরাজিতা!

সত্যেক্সনাথের সাহিত্য-প্রেরণার আর একটি দুঢ় সম্বল ছিল-মাতৃ-ভাষার প্রতি তাঁহার অসীম অন্ধ অমুরাগ। তিনি যাহাকে থাঁটি বাংলা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার অধিকাংশ কবিতায় পাওয়া যাইবে—প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও প্রচলিত ভাষা হইতে আক্র্যা অধ্যবসায়ের সহিত তিনি এই থাঁটি বাংলা 'বুলি'কে উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাহার নিজম্ব ধাতুতে পুন:প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে যে শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়া অদ্ভুত অবলীলার সহিত তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে ছড়াইয়া রাথিয়াছেন তাহা দেথিলে বিশ্বিত হইতে হয়। কেবল সংগ্রহ নয়, সেগুলিকে আবশ্যকমত স্থমাৰ্জ্জিত করিয়া নুতন করিয়া সাজাইয়া এবং অতি যথার্থ ও নিপুণভাবে প্রয়োগ করিয়া তিনি তাঁহার মাতৃভাষাকে সর্ব্বাঙ্গস্থলরী ও সর্ব্বাভরণা করিয়া রাথিয়া গিয়াছেন: <sup>দেই</sup> ভাষার ধ্বনিকেও অফুরস্ত ছন্দ ঝন্ধারে বাড়াইয়া তুলিয়া, তাহার জ্য নৃতন ছন্দবিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সে কৃতিত্বের নৃতন ক্রিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্রক, এই ভাষা ও ছন্দের স্ষ্টেই তাঁহার কবি-প্রতিভার সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক কীর্ত্তি। ইহারই বলে তিনি রবীক্রনাথের দীপ্ত,প্রতিভার তলে পড়িয়াও সমসাময়িক বাংলা কাব্যে একটি বিশিষ্ট আসন আদায় কবিয়া লইয়াচিলেন।

এই যে দেশ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং দেশ-ভাষার সেবায়

ভিনি সর্ব্বসমর্পণ করিয়াছিলেন—সেই সজ্ঞান কর্মযোগ ও অক্লান্থ পরিপ্রামের মধ্যে তাঁহার কবিচিত্ত যথন অবকাশ বা আরাম চাহিত, তথ্য কবির অস্তরের অস্তন্তলে যে বং রেখা ও হ্বরের খেলা জাগিত, তাহা আবেগে তিনি অতি বিচিত্র চিত্র ও হ্বন্দর হ্বরলহরী রচনা করিতেন এইরূপ গান ও কবিতার মধ্যে কোনও সমস্থা বা চিন্তার সংস্পর্শ থাকিং না; এইগুলির মধ্যে, প্রকৃতির নিখুঁত চিত্রাহ্বণ, প্রাণের নির্জ্জন নিশীখে গীতোচ্ছাস, অথবা কোনও একটি ভাবের থেয়াল লইয়া খেলা—পাঠকের মনোহরণ করে। তাঁহার এই জাতীয় কবিতাগুলির মধে (নিছক ছন্দ-উল্লাসের কবিতাগুলি বাদ দিয়া) 'গর্বা গান' কবিতাগি একটি অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এইখানে চিত্রাহ্বণের কয়েকা উদাহরণ দিব।—

হাওয়ার তালে বৃষ্টি ধারা সাঁওতালি নাচ নাচ্তে নামে,
আবছায়াতে মৃর্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে ধামে।
দীঘির জলে কোন্ পোটো আজ আশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
শোল্-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাছে এঁকে!

মেঘের সীমার রোদ জেগেছে আলতা-পাটি শিম।

ব্ধলের কোলে ঝোপের তলে কাঁচাপোকা-রং আলোক জ্ঞলে। পেয়ারা-ফুলের রেশ্মী মিঠাই ছড়ায়ে প'ড়েছে দখিনে বাঁয়ে।

ঘন ভুক জিনি' যব শীষ ষত শিহরি' উঠেছে স্থথে,

পথের শেষে থম্কে হঠাৎ চম্কে দেখি মাঝ-গগনের কাছে
রাত্রি-দিবার সন্ধি-রেথায় অবাক্-চোথে সে চাঁদ চেয়ে আছে—
চেয়ে আছে তুষার-ক্ষচি শেত-ময়ুরের পারা,
হিমে-হানা, কৃষ্ঠিত-কায়—শীর্ণ-শিথিল পাথনা, পেথম-হারা।

উবার আভাস জাগল কি রে ? দিনমণির থুল্ল মণিকোঠা ?
তকতারাটির শিউলি-ফুলে লাগ্ল কি রে অরুণ-রঙের বোঁটা ?
প্ব-তোরণে চিড্ থেল কি দিগ্বারণের নিবিড় দস্তাঘাতে ?
ধ্থরো-ফুলের ডালি মাথায় তুবার-গিরি জাগ্ছে প্রতীক্ষাতে ?
ম্ক্রাফলের লাবণ্য কি আমেজ দিল মুক্ত নীলাম্বরে ?
দিগ্বধুরা চামর করে আকাশ-আলোর বিরাট হরিহরে ?

৩

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব না, আধুনিক পাঠকের অনেকেই তাঁহার কবিতাগুলির সহিত স্থপরিচিত। এইবার সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার চাক্ষ্ব পরিচয়ের কথা বলিব।

কবি সত্যেক্তনাথ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, মামুষ সত্যেক্তনাথ সম্বন্ধ

তাহাই বলিতে হয়। তাঁহাকে কবে প্রথম দেখিয়াছিলাম মনে নাই। কবি দেবেল্লনাথ সেন কলিকাভায় আসিলে ভাঁহারা কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক একবার করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন, হয়তো সেইখানেই তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম: অথবা কবি যতীক্রমোহন বাগচী মহাশয়ের বাসায় তাঁহাকে প্রথম দেখিয়া থাকিব। প্রথম দর্শনে তাঁহাকে একটি মিতভাষী, বিনয়ী অথচ আত্মস্থ যুবক বলিয়া মনে হইয়াছিল, এবং সেই ধারণা উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যেও পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। পরে যথন তদানীস্তন 'ভারতী'-সম্পাদক বন্ধবর স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গো-পাধ্যায়ের সাহিত্যিক বৈঠকে সত্যেন্দ্রনাথকে ভাল করিয়া দেখিবার স্বযোগ হইয়াছিল তথনকার কথাই বলিব। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই বৈঠকের নিত্য-মনোনীত সভাপতি, যত কিছু মতামত তাঁহার সম্মতি না পাইলে কাহারও মনঃপুত হইত না। দেখিতাম, তিনি গায়ে-পড়া হইয় কিছু বলিতেন না, প্রসঙ্গ উঠিলেও তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি স্পষ্ট কথাই বলিতেন। গল্পগুজবে কোন আকর্ষণ না থাকিলে, তিনি চেয়ারে আসন-পীড়ি হইয়া বসিয়া গুন গুন করিয়া তুড়ি দিয়া গান করিতেন। কাহারও রচনা শুনিয়া ভাল না লাগিলে, প্রদক্ষান্তরে মনোনিবেশ করিতেন: চাপিয়া ধরিয়া মত জানিতে চাহিলে সংক্ষেপে 'রাবিশ' বলিতে কুন্তিত হইতেন না। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বিবেকবৃদ্ধি এমনই জাগ্রত ছিল, তাঁহার বিখাবতা এত গভীর ও স্পষ্টবাদিতা এমন নিৰ্মম ছিল যে. ও বিষয়ে সকলকেই বিনা শাসনে বাকসংযম করিতে হইত। কিছু আমোদ প্রমোদ বা বহস্তালাপে তাঁহার বসিকতায় কুঠা ছিল না, তিনি মুক্ত প্রাণে সকলের সহিত যোগ দিতেন। সমসাময়িক লেখকদের সহজে তাঁহার শ্রহা বা অশ্রহায় কোনও রূপ হিধা ছিল না। তাহার আদর্শটি তাঁহার কাছে এমনই স্পষ্ট ও সবল ছিল যে, কিছু দিন ধরিয়া কাহারও রচনা লক্ষ্য করিলেই সেই লেখক সম্বন্ধ তিনি নিঃসংশন্ধ হইতে পারিতেন। এ বিষয়ে বহু-পরিচয় ও বন্ধুত্বের খাতিরেও তিনি তাঁহার মত এক চুল পরিবর্ত্তন করিতেন না—ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আমি দেখিয়াছি ও ভানিয়াছি। তিনি যাহাকে মিখ্যা বলিয়া জানিতেন সেই মিখ্যাকে, কি সাহিত্যে কি সমাজে, কি রাষ্ট্রনীতিতে যে আশ্রেয় করিয়াছে, তাহার সহিত তিনি কোনও কারণে এক মুহুর্ত্তের জন্মও সন্ধি করিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার অন্তর-বাহিরে ভেদ ছিল না। এইজন্ম বন্ধুমগুলীর মধ্য দিয়া সাময়িক সাহিত্য-সমাজের এক অংশে, তিনি নিজের অজ্ঞাতে একটি সত্য ও উন্ধত আদর্শের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

একদিন বৈঠক-শেষে আমাকে একান্তে ডাকিয়া মৃত্ স্বরে বলিলেন, আমার কোনও একটি সম্প্রপ্রনাশিত কবিতা তাঁহার ভাল লাগিয়াছে; ইহাও বলিলেন যে তাহা সাধারণ পাঠকের ক্ষচি ও রস-বোধের অফুকুল নয়—কিন্তু কবিতাটি খুব ভাল হইয়াছে। তাঁহার সেই আচরণে তাঁহার সাহিত্য-প্রীতি ও কর্ত্তবাধে এমনই ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, আমি মূহুর্ত্তের জন্ম ও কৃত্তভায়ে অভিভৃত হইয়াছিলাম। ইতিপূর্বে আমার নাদিরশাহ' পড়িয়া তিনি খুশি হন নাই, এবং বহুজনের প্রশংসা সত্তেও নিজ্মত অক্ষুধ্ধ রাথিয়াছিলেন।

ইহার পরেও, তাঁহাকে আমার কবিতা গুনাইতে ভর্সা করি নাই। কিন্তু একবার তুইটি কবিতা প্রায় একই সময়ে লিখিয়া বন্ধুমহলে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলাম। কবিতা তুইটি—'বেদ্ইন' ও 'শেষশয্যায় ন্র-জাহান'—তথনও প্রকাশিত হয় নাই। বন্ধুবর মণিলাল গলোপাধ্যায়ের

মুথে কবিতা তুইটির অতিরিক্ত প্রশংসা শুনিয়া সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে পডিয়া শুনাইতে অমুরোধ করিলেন, এবং আমিও যতই বিলম্ব করি তিনিও ততই দেখা হইলেই মনে করাইয়া দেন। একদিন স্কালে কান্তিক প্রেসে 'কুছ ও কেকা'র নৃতন সংস্করণের প্রুফ দেখিতে আদিয়া আমার সহিত দেখা হইয়া গেল। সেবার আমিই বলিলাম, 'এখন সময় হইবে? কবিতা তুইটি এখন আমার সঙ্গেই আছে।' তিনি অমান বদনে বলিলেন, 'না, এখন আমার কবিতা ভাল লাগিবে না।' ইহার পর কিছুদিন দেখা হয় নাই। তারপর 'ভারতী'তে তাঁহার 'গর্বা গান' প্রকাশিত হইলে তাহা পড়িয়া আমি মৃশ্ধ ও অধীর হইয়া পডিলাম। অভ্যাদমত কবি করুণানিধানের বাডিতে গিয়া তাঁহার সহিত উহা আবার পড়িয়া আনন্দ বুদ্ধি করিলাম। কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি হইল না, স্থির করিলাম, তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে হইবে। পরদিন আমরা তুইজনে 'ভারতী'থানি লইয়া সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে অনাহুত অতিথির মত প্রবেশ করিলাম, এবং আমি কবিতা তুইটি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইবার অন্তমতি চাহিলাম। পরে যথাসাধ্য আবৃত্তি করিয়া মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম—বিনীত বিষণ্ণ মৃতি: বলিলেন, 'মনে যাহা ছিল ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই, আমার নিজের পূর্ণ সম্ভোষ হয় নাই।'--বলিয়াই বলিলেন, 'আপনার কবিতা কই?' এ আশঙ্কা আমার পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এবং পাছে ভদ্রতার হানি হং এজন্য এবার কবিতা তুইটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল:ম, নতুবা নানা কারণে আমি উহা পাঠ করিতে অনিজুক ছিল।ম। করুণাবাবু উৎসাহ সহকারে সায় দিলেন, তিনি প্রথমেই 'বেদ্ইন' পড়িতে বলিলেন, আফি 'ন্রজাহান'টি প্রথমে পড়িলাম ; পড়ার পরে রুদ্ধনিশ্বাদে প্রতীক্ষা করিয় রহিলাম। প্রশংসার এমন উচ্ছাস, এমন আত্মবিশ্বতি আমি স্বপ্নেও আশা করি নাই। তিনি মুখে মুখে সম্বাঠিত কাব্যের ভাব-কল্পনা ও স্থা কলানৈপুণ্যের বিশ্লেষণ করিয়া গেলেন, পরিশেষে হঠাৎ আবেগের মুখে বলিয়া উঠিলেন, "আমার 'কবর-ই-ন্রজাহান' ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে।" সত্যেজনাথের কবিচরিত্রের একটি অপ্রত্যাশিত দিক সেই দিন হইতে আমার শ্বতিপটে মুক্তিত হইয়া আছে। সত্যেজ-চরিত্রের এক দিক ভাল করিয়াই দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন আর এক দিক দেখিয়া তেমনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট কোন রচনা ভাল লাগা যে কত তুরুহ ছিল তাহা জানিতাম, আজ ইহাও জানিলাম—যদি ভাল লাগে, তবে তাহার প্রশংসায় তিনি কেমন পঞ্চমুখ হইতে পারেন। ইহার পর 'বেদ্ইন' পড়িলাম—তাঁহার ভাল লাগিল না, বলিলেন, "নুরজাহানে'র সঙ্গে তুলনাই হয় না, অনেক নিক্ষ্ট।"

ইহার পর হইতে সত্যেক্সনাথ আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন; মনে আছে, 'ভারতী'র বৈঠকে আমাকে দূরে এক পাশে বসিয়া থাকিতে দেখিলে, ক্ষীণদৃষ্টি কবি একাধিক দিন ব্যস্ত হইয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'আপনি নিকটে আসিয়া আমার সন্মুধে বস্থন, আপনার মুথ যে দেখিতে পাইতেছি না!'

ইতিপুর্ব্বে আর একদিন সত্যেক্তনাথের সহিত বিশ্রস্তালাপ করিতে তাঁহার বাড়ি গিয়াছিলাম, বাহিরের দোতলার ঘরে পুস্তকরাশির মধ্যে কবি তথন মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম করিতেছিলেন; আমি মৃর্ত্তিমান উপদ্রবের মত তাঁহার নিঃসঙ্গতা ভঙ্গ করিলাম। সেদিন কথায় কথায় আর্য্য-গোরব ও হিন্দু-ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যের কথা উঠিয়া পড়িল। তিনি ভারত-সভ্যতার ইতিহাসে আর্য্য-জাতির স্বকীত্তি অপেকা অপকীর্ত্তি

١.

ঘোষণা করিলেন ; মাহারা বেদ উপনিষদ রচিয়াছিল, প্রাচীন শাস্ত্র, সংহিতা ও পুরাণ যাহারা প্রণয়ন করিয়াছিল, তাহাদের অন্তায়, অধর্ম ও অহংকার— তাহাদের আত্মবার্থমূলক মন্থ্যত্ববিরোধী শাস্ত্রশাসনের উল্লেখ করিয়া সত্যেক্সনাথ বলিলেন, ভারত-সভাতা বলিতে যাহা বুঝায়—ভারতীয় ধর্ম ও চিন্তায় যে উদারতার গৌরব আমরা করিয়া থাকি, তাহা এই আদিম হিংস্র আর্য্যজাতির একক সাধনা নয়; সেই বর্কার বিজয়ী জাতির ষত কিছু ক্লৃতা ও নির্ম্মতকে ধ্যান-গভীর ও মমতা-মধুর করিয়া তুলিয়াছে বহু অনার্যাজাতির ধর্ম, আত্মদান ও তপস্থা। অতএব এই সভ্যতার আর যে নাম দেওয়া হয় হউক, তাহাকে আর্য্য-সভ্যতা বলিলে অন্যায় হইবে; অথবা, ইহার মধ্যে যেটুকু কেবলমাত্র আর্য্যদিগের কীর্ত্তি ভাহা লইয়া গৌরব করিবার কিছু নাই। টেবিলের উপর হইতে (বোধ হয় কিছু পূর্ব্বেই পড়িতেছিলেন ) একথানি স্বত্তে বাঁধানো পুরাণ-গ্রস্থ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিলেন, 'আর্য্য-সভ্যতার উৎকর্ষে মৃগ্ধ হইতে চান ? এই কাহিনীটি পড়ুন'-বলিয়া তাহা হইতে যে স্থানটি পড়িয়া শুনাইলেন তাহা সংক্ষেপে এই। এক শৃদ্র দারুণ গ্রীমে পথিককে জলদান-মানদে পথিপার্যে একটি কুটীর রচনা করিয়া জল লইয়া বসিয়া থাকিত। একদা দৈবক্রমে এক ব্রাহ্মণ পিপাসার্ত্ত ইয়া জলপান করিতে চাহিলে, সে শান্ত্র-শাসন বিশ্বত হইয়া তাহাকেও জল দান করিল। কিছু শুদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে জলদান করায় তাহার কঠিন নরকদণ্ড হইল, এবং সেই ব্রান্ধণেরও যথাপরাধ শান্তি হইল। এই পুরাণ-কাহিনী শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। সতাসন্ধ স্থপণ্ডিত সত্যেক্সনাথের কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না ; বুঝিলাম, বাস্তব-সভ্যের সেবক মানবকল্যাণকামী

সতেক্রনাথকে হিন্দুধর্মের গৃঢ় রহস্ত, হিন্দুশান্তের অসাধারণ দিব্যদৃষ্টি, এবং ভূ-দেবতা ব্রাহ্মণের মর্ত্ত্য-মহিমা বুঝাইতে যাওয়া নিক্ষণ।

সত্যেন্দ্রনাথের দেশভক্তির মধ্যে মিথ্যা স্বপ্ন বা স্থলভ জাতীয়-আত্মপ্রসাদের আফালন ছিল না। একবার কোনও বৈঠকে থেলাফতের প্রতি
মহাত্ম। গান্ধীর অতিরিক্ত সহাস্কৃত্তির কৃষ্ণল আশকা করিয়া কথা উঠিল
—এরপ ভাবে ম্সলমানদের ধর্মান্ধতার প্রশ্রম দিলে হিন্দুর সমূহ ক্ষতি
হইবে, এমন কি শেষ পর্যান্ত হিন্দুকে ম্সলমান হইতে হইবে। সভোক্রনাথ
চূপ করিয়া থাকিয়া শেষে কেবলমাত্র বলিলেন, 'সবাই ম্সলমান হইয়া
গেলে কি আমরা স্বাধীন হইতে পারিব ? যদি তাহা হয়, তবে ম্সলমান
হইতে আপত্তি নাই।' তাঁহার দেশাহ্ররাগ ও স্বাধীনতার আকাজ্জা
এমনই প্রবল ও গভীর ছিল।

খাঁটি বাংলাভাষা ও সেই ভাষার ছলকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ করাই যেন তাঁহার জীবনের ত্রত ছিল—এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ বিষয়ে তাঁহার এমন একাগ্র নিষ্ঠা ছিল যে, স্থরসিক ও স্থপণ্ডিত হইয়াও তিনি বাংলা প্যারের নিন্দা করিতেন—নিজে প্যার-জাতীয় ছন্দে বছ কবিতা রচনা করিলেও ইদানীং তিনি অক্ষর-মাত্রিক ছন্দ ব্যতীত আর কোনও ছন্দের কবিতা পছন্দ করিতেন না। একবার আমি তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, আপনার 'চার্বাক ও মঞ্জুভাষা' কবিতাটি কি জানি কেন আমার বড় ভাল লাগে। শুনিয়াই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'হাা, ও আবার একটা কবিতা! অক্ষর গণিয়া কখনও কবিতা হয় ?' আমি নিজে বাংলা প্যারের অতিমাত্রায় পক্ষপাতী; যদিও অপর ছন্দের মাধুর্য্য অস্বীকার করি না, তথাপি বাংলা পত্যের উচ্চতম ধ্বনিগৌরব প্যারেই সম্ভব—ইহাই আমার মত ; কাজেই ক্ষুক্ষ হইয়া প্রতিবাদ করিলাম, রবীক্রনাথের

সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিলাম—কিছুতেই ফল হইল না। তথন বুঝিলাম, ইহা একেবারেই ব্যক্তিগত, এখানে যুক্তি চলিবে না; সত্যেন্দ্রনাথের যুদি পদ্মারেই ভক্তি থাকিবে, তবে তাঁহার নিজস্ব কার্যাটি এমন করিয়া সাধন করিবে কে? ভাষার অনর্গল প্রাচূর্য্য, শব্দচাত্রী, ও থাঁটি বাংলা শ্লেষ ও রসিকতার বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের সহিত কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের একটি গভীর সগোত্রতা ছিল; এইজন্ম, একবার যথন বাংলার কবিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কাব্য-পরিচয়-সম্বলিত চরিত-গ্রহুমালা প্রকাশের প্রস্তাব হয়, তথন শুনিয়া বিস্মিত হই নাই যে, সত্যেন্দ্রনাথ ঈশ্বরগুপ্তের চরিত লিথিবার ভার লইয়াছেন।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। সত্যেক্তনাথের মৃত্যুর পর যখন নানা পত্রিকায় তাঁহার ছবি বাহির হইল, তথন একদিন আমার এক আত্মীয় যুবক আমার নিকট বড় হু:খ করিয়াছিলেন। ইনি তুর্লভ পুস্তক সংগ্রহের আশায় পুরাতন পুস্তকের দোকানে প্রায়ই ঘুরিতেন; অনেকেই বোধ হয় জানেন, সত্যেক্তনাথেরও এই রোগ ছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত সত্যেক্তনাথের ছবি দেখিয়া আমার সেই আত্মীয়টি আমাকে বলিলেন, 'ইনিই সত্যেক্তনাথ! বইয়ের দোকানে ইহাকে যে কতদিন দেখিয়াছি! একই পুস্তক সম্বন্ধে তুইজনে কত কথা বলিয়াছি—ইহার সহিত যে আমার নিত্য পরিচয় ছিল! আহা-হা, এত চিনিয়াও চিনিলাম না—ইনিই কবিবর সত্যেক্তনাথ!' এই ঘটনায় সত্যেক্ত-চরিত্রের আর এক দিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের যে দিকটি তাঁহার অস্তরন্ধ দিক, তাহা তিনি এমনই ভাবে আড়াল করিয়া রাখিত্নে; আত্মিহারে তাঁহার এমনই আশ্চর্য্য সংযম ছিল।

আন্ত আবাঢ়ের ছায়াচ্ছন প্রভাতে অন্ধকার তরুরান্ধিবেটিত

গৃহ-কোণে বিদিয়া, ভাষা-মাতৃকার ত্লাল, ছন্দসরস্বতীর বরপুত্র, সেই ফাত্রিয়-স্বভাব বাণী-ব্রহ্মচারীকে স্মরণ করিয়া হাদয় অধীর হইয়া উঠিতেছে। আজ সেই অদৃশ্য অমর আত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—কবি! তুমি ভোমার সাহিত্যবত উদ্যাপন করিয়া বাংলার বাণী-চত্বরে অমৃত-পদ লাভ করিয়াছ; কিন্তু যে তুর্লভ হাদয় মন, যে অপূর্কবি চরিত্র ভোমার জীবনকেই বহুমূল্য করিয়াছিল, তাহা যে আর কোথাও খুঁজিয়া পাই না; তোমার জীবলীলার অবসানে নব্যবন্ধ-সরস্বতীর কেবল চরণ-পূরই থসিয়া যায় নাই, তাঁহার সীমন্তের স্থমন্তক মণিও আজ ধ্লায় লুটাইতেছে।

আষাঢ়, ১৩৩৪

## কাব্যে আধুনিকতা

5

প্রসঙ্গের প্রারম্ভেই একটা কথা মনে হইতেছে; কথাটা প্রাসঙ্গিক নয়, তবু এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না,—কেন যে, তাহা পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। সেদিন তর্ক উঠিয়াছিল—intellectual truth-এর সঙ্গে honesty-র কোনও সম্পর্ক আছে কি না। অর্থাৎ, যাহা সতা বলিয়া জ্ঞান-বিচারে মানিয়া লই. Idea-র ক্ষেত্রে যাহাকে স্বীকার করি, বাহিরের আচার-ব্যবহারে তাহা পালন করা অত্যার্শ্রক কি না। অবশ্য intellectual honesty বলিয়া একটা ধর্ম আছে, যথা, তর্কে হারিয়া গেলে তাহা স্বীকার করা: নিজের মত যদি ভূল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তবে তাহা সংশোধন করিয়া লইতে দিধা না করা। কিন্তু ঐ পর্যাম্ : Intellect-এর কেত্রেই উহা সীমাবদ্ধ, উহার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কর্মনীতির কোন সম্পর্ক নাই; কারণ, চিস্তার রাজ্যে, Idea-র রাজ্যে যাহা বিশাস করি, বাস্তবে তাহার অবকাশ কোথায় ? অতএব কথায় ও কাজে যে একা রক্ষা করার নাম—honesty, তাহা ধর্মনীতির অন্তর্গত; তাহাতে Idea-র স্বাধীনতা নাই, আছে বিশ্বাদের শাসন। আধুনিক মানসিকভার যুগে এইরূপ বিশ্বাসের ছারা পরিচালিত হওয়া, জীবনের সর্ব্ব কর্মে একটা কিছুকে ধরিয়া থাকা, কায়মনোবাকো কোনও একটা সভ্যকে জয়য়ুক্ত করার প্রয়াস-নিভাস্তই কুসংস্কার। এই মানসিক উৎকর্ষের অভাবেই মধ্যযুগের মাতুষ একনিষ্ঠার পক্ষপাতী

ছিল। তাহারা সভ্যকে শুধু মনে মনে স্বীকার করিয়াই সম্ভুষ্ট হইতে পারিত না, জীবনে তাহাকে উপারি করিতে চাহিত: জ্ঞানের আনন্দকেই তাহারা চরম বলিয়া বুঝিত না বরং যেটকু জীবনে পালন করিতে সক্ষম হইত সেইটুকুই তাহাদের নিকট সত্য ছিল। এজন্ত. Idea-কে তাহারা আচার-অমুষ্ঠানে জীবস্ত করিতে চাহিত, তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্পর্শ করিতে চাহিত, তাহাকে সাধনার দ্বারা রক্তমাংসের রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে বা সৃষ্টি করিয়া তুলিতে ব্যাকুল হইত। কিন্ত এখন সে পব কিছুই করিতে হয় না—স্থর করিয়া হুই চারি কথা বলিবার ক্ষমতা জন্মিলেই দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, ঘড়ি ধরিয়া ঘণ্টা-মাফিক চকু বুজিলেই ব্রন্ধ-সাক্ষাংকার হয়। প্রাচীন কালে এই মানসিকতার উৎকর্ষ হয় নাই বলিয়াই মান্তুষ অনর্থক অনেক কষ্ট পাইয়াছে। বুদ্ধের কি তুর্দ্দশাই না হইয়াছিল! যে কথাটা একটুখানি ভাবনা-কল্পনা থাকিলেই চট্ করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়, তাহার জন্ম তাঁহার নিজের কি কুচ্ছ সাধন !--এবং পরের জন্ম কত ধ্যান-ধারণা কত সাধন-পদ্ধতির ব্যবস্থা! বুদ্ধের সেই তপস্তালন্ধ নির্বাণ, এখন কেমন কোমল ও মহৃণ হইয়া উঠিয়াছে ৷ আধুনিক Intellectual-বৃদ্ধপন্থীবা ভাহা কত সহজে উপুলব্ধি করিতেছেন! কেহ কেহ তাহার নৃতন নাম দিয়াছেন, 'boudoir Nirvana'! কোনও হান্সাম নাই, কোনরূপ ় রুচ্ছ সাধনের প্রয়োজন নাই—স্থসজ্জিত কক্ষে আরাম-কেদারায় বদিয়া একটু ভাবের ঘোর প্রাাক্টিস করিলেই হইল, তুই চারিটি মনোরম বাণী-ৰিতাস করিতে পারিলেই উপলব্ধির চরম হইল! এমনই করিয়া প্রাচীনেরা যে সম্পদ বহু কটে অর্জন করিয়াছিলেন, আমরা বৃদ্ধিবলে তাহাকে অতিশয় মোলায়েম করিয়া লইয়া ভোগ করিতেছি—মানসিক

উৎকর্ষের ইহাই মুখ্য ফল। সেকালে যাহাকে সাধনা বলিত তাহা asceticism বা monasticism-নামক মধ্যযুগীয় প্রেতলীলার व्याञ्चिक वाधि। এই क्रजेटे ताथ रम, व्यामारनत रनरण रम नुजन ভারতীয় কালচারের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে এই মধ্যযুগের পৌত্তলিক কুসংস্কার বর্জন করিয়া একেবারে আদি অক্রত্রিম উপনিষদের বাণীকে আশ্রয় করা হইয়াছে। ভগবান জানেন, উপনিষদের ঋষিরা সেকালের জীবন-সমস্তা, তথা সাধনসমস্তার কতটুকু ধার ধারিতেন; সম্ভবত তাঁহার। অতিশয় স্বতন্ত্র স্বাধীন জীবন যাপন করিতেন। শূল্যপক গোমাংস-ভোজন, নরনারীর স্বচ্ছন্দ-মিলন এবং অপরিমিত সোমরস-পান — এ সকলের মধ্যেই ব্রন্ধজিজ্ঞাসা ক্রিত হইত। সেই মুক্ত পুরুষদের বাণী আমরা যথন উচ্চারণ করি, তথন হিন্দুর সাধন-ভন্তনের নানা তুর্গন্ধ আমাদের বিভীষিকা উৎপাদন করে না। যাহা শাখত সত্য, তাহার সঙ্গে জীবন-ব্যাপারের যে কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহার একটা বড় প্রমাণ এই যে—উপনিষদের যুগে সমাজ যেমন ছিল, এখন অবশ্য তাহা নাই, তথাপি শাৰত সত্যের এমনই মহিমা—তাহা এমনই শাৰতভাবে আধুনিক—যে, আজিকার সমাজে বরং উপনিষদের মন্ত্রই অধিকতর উপাদেয়, মধ্যযুগের ষত-কিছু তন্ত্র তাহা নিতান্তই অচল—দেই ষ্মচলায়তনের ভিত্তিমূল উৎখাত করাই একমাত্র শ্রেয়: পৃস্থা। এই আধুনিকতা, এই Intellectual-মুক্তিমন্ত্র বিশেষ করিয়া বাংলা দেশেরই গৌরব। কারণ, ভারতের নব যুগাবতার গান্ধী ভারতের সর্বকালের সাধনার সারবস্তকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন হইতে মধ্যযুগের বোট্কা গন্ধ ঘুচে নাই। তিনি কৌপীনবস্ত; তিনি নিরামিষভোদ্ধী: আবার তিনি গীতার গুরুমন্ত্র জীবনে উপলব্ধি করিবার

সাধনা করিয়াছেন। তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী নহেন: তিনি-কেবল উপনিষদ নয়—মহাভারতের বাণীকেও প্রার্থনাপদ্ধতির অস্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এক কথায়, তিনি intellectual honesty লইয়াই তপ্ত নহেন; তিনি বিখাদী দাধক। তাঁহার জীবনে মতের দঙ্গে পথের, স্ত্যের সঙ্গে আচারের—অর্থাৎ, ধর্মের সঙ্গে কর্ম্মের—সঙ্গতি রক্ষার সাধনা আছে: যে কেহ তাঁহার আত্মজীবন-চরিত পডিয়াছেন, তিনিই এই সাধনার পরিচয় পাইবেন। আমাদের দেশে এরপ বর্বরভার স্থান নাই। আমাদের নবধর্মের নাম 'কাল্চার'—অতি আধুনিক সমাজের আদর্শস্থানীয় যাঁহারা, তাঁহারাই ইহার চর্চ্চা ও প্রচার করিয়া থাকেন। ইহারা শাশ্বত-পদ্বী--্যে সত্যের কোনও দেশকাল-বন্ধন নাই, বাস্তবের সঙ্গে যাহার কোনও সম্পর্ক নাই, যাহা intellectual-মুক্তি, বা বিশ্বাস-বন্ধনচ্ছেদের অস্ত্র, যাহা ভাব-চিস্তা বা চিস্তা-ভাবের উদার অধিকারে সকলকেই মহিমান্বিত করে—ইহারা সেই সত্যের উপাসক। এই মানস-মৃক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে, ত্যাগের কোনও মূল্যই থাকে না—জীবনের কোন কিছুতেই seriousness থাকে না। সত্য যাহা, তাহা জ্ঞান-বিচারের বিষয় মাত্র; কোন কিছুকে বিশ্বাস করাটাই মৃঢ়তা। যাহা সত্য তাহাই যে মিথ্যা, এবং মিথ্যাও যে সত্য—ইহা প্রমাণ করিতে কতক্ষণ লাগে ? তাহার কারণ, মাতুষ যাহা বিশ্বাস করে অর্থাৎ প্রাণে উপ্লব্ধি করে, তাহা থণ্ড সত্য মাত্র; ইতিহাসের ধারায়, যুগবিশেষের প্রভাবে, যাহা প্রকাশ পায়-যাহাদের মন ছোট তাহারাই তাহাতে প্রভারিত হয়, বিশ্বাস নামক ভূত তাহাদিগকে পাইয়া বসে। ষাহাদের মনের উৎকর্ষ ঘটিয়াছে ভাহারা দেই শাখতকে উপলব্ধি করিতে পারে — যাহা কোনও যুগের অধীন নয়; যাহা সভ্যও বটে, মিথ্যাও বটে,

অথবা সত্যমিথ্যার অতীত; যাহার আশাসে মামুষের কোনও দায়িত্ব-জ্ঞান আর থাকে না, জীবনটাকে কেবল বচনের বুক্নি ও তুড়ি দিয়া ফুঁকিয়া দেওয়া যায়।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক কাবা' এই নামে একটি প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন—বাংলা দাহিত্যের হাটে 'বিশ্ব-পরিশীলন'-এর দোল এজেন্ট বাঁহারা তাঁহাদেরই সথের পত্রিকায়। প্রবন্ধটির মধ্যে যে গুরুতর ও গভীর তত্ত্বকথা আছে তাহা শুধুই কাব্যবিচারে নয়, শাখতবস্তুর সম্বন্ধেও খাটে। তাই এই প্রবন্ধে এক ধরনের কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ভুলিয়া, উহাতে 'আধুনিকতা' সম্বন্ধে যে দার্শনিক ভাবুকতা আছে, তাহারই চিস্তায় অক্সমনস্ক হইয়াছিলাম—কাব্য ছাড়াইয়া, যাহা সর্বাশ্রমী শাখত, তাহারই ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলাম। কথাটা সহসা অযুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে, তাই আরও ছুই চারিটি কথা বলিয়া প্রসঙ্গ নির্দেশ করিব। ইতিপর্বের যে আলোচনা করিয়াছি তাহার তাৎপর্য এই যে, আমরা—আধুনিক যুগের শিক্ষিত বাঙালী সমাজ-তে ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি, তাহার গুরু ববীক্রনাথ; এবং রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, তিনি ঋষি—ইহাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ যাহা রচনা করেন তাহা নিছক <sup>1</sup>নন্দন-তত্ত্বে'র এলাকাভুক্ত নয়, তাঁহার কাব্যমন্ত্র অতি গভীর সত্য-মন্ত্রও वरि : छाँशांत कावानष्टित चन्छतात उपनियत्तत बन्ननर्भन चाह्न, বুদ্ধের ব্রন্ধবিহারও আছে; এক কথায় তাঁহার কোনও উক্তি একটা থণ্ড-বিষয়ের গণ্ডিমধ্যে আবদ্ধ নয়; তিনি যথন যে বিষয়ে যাহা কিছু বলেন, তাহা ব্যাপকতর ও গভীরতর অর্থেই গ্রহণ করা উচিত: কারণ, এ সকল উক্তি অথণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের দারা অমুপ্রাণিত। বস্তুত, বাংলার

আধুনিকগণ যে কুলচুব-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহার মুলে একটা মহা ক্রিমনোভাব বিছমান আছে, একটি ভাবময় তুরীয়-অফুভৃতিই তাহার বিশেষ লক্ষণ। অতএব, কাব্য-বিষয়ক আলোচনায় এই মূল ভাব-তত্ত্বের কিছু অধিকার থাকিবেই, বরং তাহা না থাকিলে কাব্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এজন্ত, "আধুনিক কাব্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিকতা'র যে শাশত-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন, উহাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাই আমি এই 'আধুনিকতা'র একটু ভান্ত রচনা করিতে প্রয়ামী হইয়াছি—কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে 'আধুনিকতা'র সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা Intellectual-শাশ্বতপন্থীদের কি পরিমাণ উপকারে লাগিবে, কাব্যবিচারের ব্যাপদেশে রবীন্দ্রনাথ যে শাশ্বত আদর্শের উত্তর-মীমাংসা রচনা করিয়াছেন তাহা আধুনিকগণকে কতথানি আশ্বন্ত করিতে পারে, আমি তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি।

২

উক্ত প্রবন্ধে, আধুনিক কাব্য-প্রসঙ্গে রবীক্রনাথ আধুনিকতার যে অর্থ করিয়াছেন তাহা যেমন স্ক্র তেমনই গভীর। কথাটা মৌলিক নয়, কারণ আমাদের দেশে আধুনিকতা বলিয়া কোনও তত্ত্ব কেহ স্বীকার করেন নাই, রবীক্রনাথও করেন নাই। আমরা সনাতনপন্থী, ইতিহাস বিগতে যাহা ব্ঝায় তাহা লইয়া আমরা কথনও চিন্তা করি নাই, আমাদের সংস্কারই অন্তর্জণ। যুরোপের সভ্যতা ও সাধনার ইতিহাসে 'আধুনিক' কথাটা একটা বড় কথা; মধুযুগের অবসান ও আধুনিকতার

অভ্যুদয় সে দেশের ইতিহাসে একটা মহা যুগান্তর। এই আধুনিকতার প্রভাবে সমগ্র জগৎ ক্রমশ বিক্ষ্ক হইয়া উঠিয়াছে—আমরাও গত এক শত বৎসর ধরিয়া আধুনিকতার সাধনা করিতেছি। কিন্তু সে সাধনা আমাদের রক্তগত সংস্থারের এমনই বিরোধী যে, তাহা আজ পর্যান্ত মর্কট-বৃত্তির অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারিল না; অথচ সে আধুনিকতা জীবনের দিক দিয়া এতই সত্য যে, তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই আধুনিকতাই এ যুগে আমাদের জাতির পক্ষে সেই পুরা-ক্ষিত Sphinx-এর সমস্তা, তাহার সমাধান করিতে না পারিলে আমরা বাঁচিয়া থাকিব না। অতএব এই আধুনিকতাকে সনাতন সত্যের স্মাদর্শে ব্যাথণা করিলে উচ্চ ভাবুকতার পরিচয় দেওয়া হয়, বাস্তবের মধ্যাদা রক্ষা হয় না। তাই ববীক্রনাথ যখন বলেন, "পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা"—তথন আমরা ইহাই লক্ষ্য করি যে, রবীক্রনাথ এথানেও স্বধর্মভ্রষ্ট হন নাই ; তাঁহার ভাবস্বর্গে আধুনিকতার উপদ্রব নাই। তিনি 'পাঁজি' অর্থাৎ ইতিহাস মানেন না; তাঁহার নিকট কালচক্র শাখত ভাববিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এক স্থানেই ঘুরিতেছে। এই জন্মই বোধ হয়, তিনি হিন্দু-সাধনার ঐতিহাসিক বিকাশধারার প্রতি শ্রদ্ধাহীন; উপনিষদের ঋষিরাও তাঁহার সমকালবর্তী; হিন্দুসমাজের পরবর্তী ইতিহাদে যে মনীষা ও সাধনার সোপান-পরম্পরা বা তরক্ব-প্রবাহ রহিয়াছে তাহাকে তিনি গ্রাহ্নই করেন না। ইহা আমরা জানি, জানি ৰলিয়াই আধুনিকতা সহজে ববীন্দ্রনাথের এই ধারণায় বিশ্বিত হই নাই। কোনও তত্ত্ব শাখত বা সনাতন হইতে পারে, ইতিহাসের ধারার অস্করালে কোনও একটা একই বৃদ্ধির প্রেরণা হয়তো নিহিত আছে; কিছু সেই

অন্তর্গত প্রেরণা বা শাশত ভাবসত্যকেই স্বীকার করিয়া তাহার ইতিহাস-গত যুগপ্রবৃত্তিকে অস্বীকার করিলে স্ষ্টিকেই অস্বীকার করা হয়। ত্রন্ধার মানদ-নিহিত স্ষ্টি-কল্পনার বীজ, এবং তাহার এই রৈচিত্র রূপ-পরিণাম —যাহা ঘটিয়া থাকে দেশে ও ক্ঠালে—এই তুই তত্তকে পৃথক বলিয়া স্বীকার না করিলে, বান্তবই উঠিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক' কথাট স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আধুনিকের আধুনিকভাই লোপ পায়। জানি না, এই মনোভাব তাঁহারও আধুনিক মনোভাব কি না, এবং তাহা কোন অর্থে। এককালে তিনি দেশকালকে অস্বীকার করিতেন না. শাখত বা বিশ্বমানব এমন করিয়া তাঁহার ভাব-কল্পনাকে আচ্চন্ন করে নাই, তাই ভাগবতী স্থাষ্টর লীলারসে মজিয়া তিনি উৎকৃষ্ট কাব্যস্থাষ্ট করিয়াছেন। বাজ তাঁহার নিকট কাল বড় নয়, ভাব বড়; অতীত-বর্ত্তমান-ভবিশ্বৎ ভাবের হিসাবে একই; মাহুষও এখন বিশ্বমানব, তাহার জীবনে নদীর ধারা-বৈচিত্তা নাই-কালে তাহার গতি-বৈশিষ্ট্য নাই, দেশে তাহার খাত-চিহ্ন নাই; নদী নাই---আছে দাগর; মাতুষ নাই--আছে বিশ্বমানব।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, কাল-নিরপেক্ষ শাখত যাহা তাহাই প্রকৃত আধ্নিকতা; যুগে যুগে যাহা আধুনিক বলিয়া সম্মান পায়, সেই সাধনার মূলে আছে শাখত ভাব-দৃষ্টির প্রেরণা—'বিশ্বকে নির্ফিকার তদ্গতভাবে দেখা'। তিনি বলেন—

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্ক্ষিকার তদগত ভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র-দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশতভাবে আধুনিক।

সমগ্র প্রবন্ধটির মধ্যে এই উক্তিটিই সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক ও গভীর-ইহার দ্বারাই 'কাব্য' ও 'আধুনিকতা'—ছইয়েবই চূড়াস্ত বিচার হইয়া পিয়াছে। 'শাখতভাবে আধুনিক'—অর্থাৎ কিনা, সহজবুদ্ধিতে যাহার নাম 'সোনার পাথর বাটি'। বোধ হয়, এইজন্ম এই প্রবন্ধেই উক্ত বাকোর বিরুদ্ধবাদ আছে। কাব্যের ইতিহাস ও কাব্যরসের সার্ব্য-ভৌমিক ধারণা এক নহে, তাহা আমরা জানি। তথাপি কাব্যের ইতিহাস আছে--যুগান্তরে কাব্যপ্রবৃত্তির একটা স্পষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। সেই পরিবর্ত্তনের সকল লক্ষণকেই যদি একের পর এক---'এহ বাহ্ন'—বলিয়া ক্রমাগত ভিতরেই প্রবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে কাব্যজিজ্ঞাসা ও ব্রন্ধজিজ্ঞাসায় কোনও পার্থক্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথ এই 'শাশ্বত আধুনিকে'র ধারণা কাব্যে প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন— 'আধুনিক কাব্য নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র-দৃষ্টিতে দেখবে'। এটা ইতিহাদের কথা নয়; কাব্যস্প্টির actual fact-এর কথা নয়—একটা তত্ত্বকথা মাত্র। কারণ, 'নিরাসক্ত চিত্ত' 'সমগ্র-দৃষ্টি' প্রভৃতির দ্বারা যে absolute objectivity-র ইন্ধিত তিনি এথানে করিয়াছেন—প্রথমত. তাহা এ পর্যান্ত খুব অল্প কাব্যেই ঘটিয়াছে; দ্বিতীয়ত, কবি-মানদের objectivity বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি নয়; বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতা বৈজ্ঞানিকের ধর্ম হইতে পারে, কবির নহে। তারপর, কবিকে বৈজ্ঞানিক নিরাস্ক্রি ও সমগ্র-দৃষ্টি এই তুইয়েরই অধিকারী হইতে হইবে, অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক ভাবে কবি হইতে হইবে—তাহারই নাম শাখতভাবে আধুনিক হওয়া; কারণ, এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিটাই আধুনিক, অথচ, কবি-মনোভাব

শাখতকালের ! কিন্তু আধুনিকতা হিসাবে ইহা নিতান্তই এ যুগের ; এ প্রান্ত আর কোনও যুগের কাব্যে এই অপুর্বে আধুনিকতার লক্ষণ দেগা যায় নাই ; দেই জন্মই বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন চীনা কবিতার শরণাপন্ন হইয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, এ চীনা কবিতার নম্না পড়িয়া আমাদের গায়ে জর আসে—এই গৃহী-অবস্থাতেই লোটা-কম্বলের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করি ; কারণ, তথন তুইটি মাত্র বালাই থাকে—জল-পিপাসা আর কম্প। বাপ।—কি ভাবুকতা! কি আধ্যাত্মিক সমগ্র-দৃষ্টি! কি নিরঞ্জনা কবিকল্পনা! নিরাসক্ত চিত্তই বটে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, এই যে আধুনিকতা, যুরোপ ইহাকে বিজ্ঞানের মধ্যে লাভ করিয়াছে—কাব্যে এখনও পায় নাই ; কিন্তু প্রাচ্য চীন তাহাকে কাব্যেই লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ করিয়াছে কি ? না, বোধ হয়। হায় ভারতবর্ষ!

ববীক্রনাথ কাব্যের যে ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায়, এ পর্যান্ত কাব্যে সমগ্র-দৃষ্টি অথবা বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি, কোথায়ও দেখা দেয় নাই। ক্ল্যাসিক্যাল যুগ হইতে রোমান্টিক যুগ, রোমান্টিক যুগ হইতে মধ্য-ভিক্টোরিয় যুগ—এই যে সব যুগান্তর, তাহাতে কবি-প্রকৃতি যে বাঁক বা মোড় ফিরিয়াছে—কই তাহার মধ্যে শাখত-আধুনিকতার সে ছাপ তো নাই? এ সকল যুগের কোনটাতেই কবিগণ একেবারে নিরাসক্তচিত্তে, নির্কিকারভাবে বিশ্বকে দেখেন নাই তো? তিনিই বলিয়াছেন, প্রাচীন কালের কবিগণ গোষ্ঠী, পরিবার, ও সমাজের আদর্শে অন্থপ্রাণিত হইয়া কাব্য রচনা করিত্বেন, তাহাদের ভাব ছিল সমষ্টিগত। রোমান্টিক যুগে ব্যক্তি-মনোভাবই প্রধান হইয়া দাঁড়াইল, কল্পনায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা আ্থা-মোহ ফুটিয়া উঠিল। মধ্য-ভিক্টোরিয় যুগে 'বিশ্ব-বিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রন্ধাই' কবিকল্পনার

বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু এই বিবিধ প্রবৃত্তির মধ্যেই কবিকল্পনা কোধাও
নিরাসক্ত নহে; বরং সেই আসক্তির বিভিন্ন ভঙ্গিই এক এক যুগের
আধুনিকতা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। তথাপি রবীক্রনাথ বলেন,
কাব্যের আধুনিকতা একটা শাখত বস্তু; তিনি আধুনিক ও শাখত, এই
তৃইকে এক বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন, প্রকৃত
আধুনিকতা কালগত নয়, ভাবগত—সে ভাব শাখত; তাই আধুনিকতার
মূলে আছে শাখতের পূন:-প্রতিষ্ঠা। ভাবের উপরে কালের যদি কোনও
প্রভাব না থাকে, ভাবের সঙ্গে কালের যদি কোনও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ না
থাকে, তবে বলিতে হয়—এই ভাবের সঙ্গে জাগতিক ব্যাপারের কোনও
সম্পর্ক নাই, ভাব যদি কালসম্পর্ক-শৃত্যুই হয় তবে স্পৃষ্টিই মিথা। হয়;
এবং সেই কারণে কাব্যেরও বিশিষ্ট প্রেরণার কোনও অর্থ থাকে না।
রবীক্রনাথ বলেন—

নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সোজা চলে না। যথন সে বাঁক নের তথন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারন। বাংলার বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিরে নয়, মজ্জি নিয়ে।

'সময় নিয়ে নয়, মজ্জি নিয়ে'—এই মজ্জিটা কাহার ? সময়ের প্রভাবমৃক্ত কোনও ভাবৃক ব্যক্তিবিশেষের ? না, উহা উপযুক্ত ব্যক্তির আধারে
কাল-প্রভাবের অভিব্যক্তি ? এরপ দার্শনিক সমস্তার সমাধানে আমাদের
প্রয়েজন নাই। আমরা ইহাই জানি যে, কাব্যের মূল্য তাহার অন্তর্গত
ভাবহিসাবেই বটে; তথাপি, যে-রূপে তাহা মৃর্ত্তিপরিগ্রহ করে তাহাতে
জগং ও জীবনের ছায়া আছে বলিয়াই সে-রূপের বিবর্ত্তনও আছে।
য়াহা শাশত তাহার মূল্যবৃদ্ধি হয় কালের বিশেষণে—য়ৃগ্বিশেষের

'আধুনিকতা'য়; সেই 'আধুনিক' যথন আমাদের চেতনাকে আঘাত করে, তথন যদি তাহার শাখত ভাব-রূপটিকেই চিনিয়া লইয়া আমরা আখত থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা একটি আধ্যাত্মিক নিশ্চেষ্টতার স্থথই উপভোগ করিতাম, কাব্যস্ষ্টিতেও কোনও অভিনব ভদির বিকাশ হইত না।

রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে আধুনিকতার যে সংজ্ঞা নির্দ্ধেশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারই ব্যাখ্যা অমুসারে যে বিরুদ্ধবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। তিনি বলিয়াছেন (আমরা যেমন বুঝিয়াছি) যে, কাব্যের বিশুদ্ধ আধুনিকতা নির্ভর করে একটি বিশেষ গুণের উপর, দে গুণটি এই—'ব্যক্তিগত **স্বাসক্ত** ভাবে না দেখে নিরাসক্তভাবে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা'। প্রশ্ন উঠে, এইরূপ আধুনিকতা ইতিপূর্ব্বে কোনও কালের কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে ? ইহার উত্তরে তাঁহার কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'এ আধুনিকতা কোনো বিশেষ কালের নয়, এটা সময় নিয়ে নয়, মজ্জি নিয়ে'। মূল প্রশ্নের সোজা উত্তর পাওয়া গেল না, কেবল ইহাই জানা গেল যে, যে-কোন যুগেই এই আধুনিকতার অভ্যুদয় হইতে পারে; কিন্তু তাহা এ পর্যান্ত হইয়াছে কি না—দে প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না পাওয়া গেলেও তাঁহার অক্যান্ত উক্তি হইতে বুঝানো হয়, ভাহা হয় নাই। কারণ, এই বিশুদ্ধ আধুনিকভার লক্ষ্ণ যদি নিরাসক্ত চিত্ত, 'নির্কিকারভাবে সমগ্র দৃষ্টিতে জগংকে দেখা' প্রভৃতি হয়, তাহা হইলে—কি প্রাচীন কি আধুনিক বা অতি-আধুনিক— ব্যেনও কাব্যেই তাঁহার প্রদত্ত সংজ্ঞা অমুসারে এই সকল লক্ষণ নাই। ক্ল্যাদিক্যাল, রোমান্টিক, মধ্য-ভিক্টোরিয় প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের কাব্য সম্বন্ধে তাহার মস্কব্য পূর্বের উদ্ধৃত করিয়াছি, এই বিজ্ঞানস্থলভ 'নিরাসক্ত চিত্ত'

বা 'সমগ্র দৃষ্টি' সেই সকল কাব্যে নাই। অতি আধুনিক কাব্য সম্বন্ধে তিনি সে লক্ষণ স্বীকার করেন না। এই আধুনিক কাব্যের একটা লক্ষণ— ইহা নৈৰ্ব্যক্তিক, impersonal; ইহাতে মোহ নাই—ইহাই তাঁহার মত তথাপি এ কাব্যে সেই শাখত বিশুদ্ধ আধুনিকতা নাই। এ সম্বন্ধ তাঁহার উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিলেই আমাদের সংশয়ের কারণ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। তিনি বলেন, "কাব্যে বিষয়ীর (কবির) আত্মতা ছিল উনিশ (?) শতান্দীতে, বিশ (?) শতান্দীতে বিষয়ের আত্মতা"। আরও বলেন, এ কালে "আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজায়তা. ভার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে, অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে"। উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে বিষয়ীর যে আত্মতা ছিল সেটা একটা মোহ, অতএব তাহা বিশুদ্ধ বা শাখতভাবে আধুনিক ছিল না। আবার 🕏 যুগের কাব্যে ব্যক্তিগত আদক্তভাব একেবারেই নাই; বস্তুর প্রতি মোহ নাই, আছে তার সমগ্রতার আত্মঘোষণা। তবু এ কাব্য 'আধুনিক' নয়: কেন ?---রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে বলিতেছেন---

কিন্তু আধুনিকতার যদি কোন তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আথ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশাস ও কুৎসার দৃষ্টি, এও আক্ষিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার।

এ সকল উক্তির পূর্বাপের সঙ্গতি সম্বন্ধে কিছু বলিব না, কিন্তু অর্থ কতকটা এইরূপ দাঁড়ায় না কি? উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে ঘোই ছিল, তবে সেটা চিত্তবিকার নয়, কারণ তাহাতে বিশ্বকে স্থলর করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি আছে। আর আধুনিক কাব্য এই অর্থে মোহমুক্ত থে তাহা নৈর্ব্যক্তিক, তাহাতে বিষয়ীর আত্মতা নাই, বিষয়ের আত্মতা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ কাব্যও বিশুদ্ধ আধুনিকতা দাবি করিতে পারে না, কারণ মোহ না থাকিলেও ইহাতে চিত্তবিকার আছে। প্রভেদটা অনেকটা Tweedledum ও Tweedledee-র মত নয় কি ? একটাতে ব্যক্তিগত ভাব আছে, আর একটা নৈর্ব্যক্তিক—তথাপি, এ-পিঠ আর ও-পিঠ, একটায় যেমন মোহ, অপরটায় তেমনই চিত্তবিকার। তাই যদি হয়, তবে এই আধুনিক কাব্য নৈর্ব্যাক্তক হয় কি করিয়া ? এ দার্শনিক বিচার বড়ই সক্ষম।

আসল গোল বাধিয়াছে ওই সংজ্ঞাটি লইয়া। সংজ্ঞাটি চমক লাগাইবার মত বটে, কিন্তু আমরা আরও চমকিত হইতেছি এই ভাবিয়া যে. এই সংজ্ঞা অমুসারে একমাত্র চীনা কবিতাই টিকিয়া গেল: উনবিংশ শতান্দীর তো কথাই নাই--রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতাও বিশুদ্ধ বা শাখতভাবে আধুনিক হইতে পারিল না। একি সহজ আধুনিকতা! এইজন্মই অন্তত কাব্য সম্বন্ধে এ সংজ্ঞা অগ্রাহ্ম হইয়া পড়ে, গ্রাহ্ম করিতে গেলে সকল কাব্যই আদর্শচ্যুত হইয়া পড়ে। যাহাকে কাব্যের objectivity বলে, আমি এখানে তাহার আলোচনা করিব না, যদিও তাহাকেই আমি কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা বলিয়া মনে করি: কারণ, এ যুগে কাব্যের যে রস উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে থাঁটি objectivity-র যেমন কোনও মূল্য আর নাই, তেমনই তাহাকে কেহ ষীকারই করিবে না। রবীন্দ্রনাথ যে 'ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখা'র ক্ষা বলিয়াছেন তাহা এই objectivity সম্পর্কে থাটে। কিন্তু তিনি যে বৈজ্ঞানিক নৈৰ্ব্যক্তিকতা ও নিৱাসক্তচিত্তের কথা ঐ সঙ্গে বলিয়াছেন— শাশত ও আধুনিক, এই চুইয়ের যে অচিস্তা-ভেদাভেদ তত্ত্ব নির্দেশ

করিয়াছেন—তাহাতে কাব্য একেবারে metaphysics হইয়া উঠিয়াছে। এইবার আমরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি পর পর উদ্ধৃত করিব; তদ্দারা এই প্রবন্ধে কাব্য সম্বন্ধে তিনি যে ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা যে কত স্থসঙ্গত ও স্থস্পষ্ট সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। এই উক্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই তাহার যুক্তিপ্রণালীটি আরও স্থস্পষ্ট হইয়া উঠিবে, যথা—মোহ, মায়া, অন্থরাগ, নৈর্ব্যক্তিক, নিরাসক্ত চিত্ত, শাশ্বত, ও আধুনিক।

- (১) কবিচিত্তে যে অমুভূতি গভীর, ভাষায় স্থল্ব রূপ নিয়ে সে আপনার নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রেম আপনাকে সজ্জিত করে, বাইরের সে সজ্জাই তার ভিতরের অমুরাগের প্রকাশ। যেথানে অমুরাগ সেথানে উপেক্ষা থাকতে পারে না।
- (২) স্টেকর্তার স্টেতে পদে পদে মোহ, সেই মোহের বৈচিত্রাই নানা রূপের মধ্য দিয়ে নানা স্থর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু বিজ্ঞান তার নাড়ি-নক্ষত্র বিচার ক'রে দেখেছে, বলচে মূলে মোহ নেই, আছে কার্মন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিয়লজি, আছে সাইকলজি। আমরা সে কালের কবি আমরা এইগুলোকেই গৌণ জ্ঞানতুম, মায়াকে জ্ঞানতুম মুখ্য।
- (৩) আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে। বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী.
  তা হ'লে আমি বলব বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে, বিশ্বকে
  নির্ক্ষিকার তদ্গত ভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এই
  মোহমুক্ত দেখাতেই থাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিজে
  বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিজে বিশ্বকে
  সমগ্র-দৃষ্টিতে দেখবে এইটেই শাশতভাবে আধুনিক।

- ( অর্থাৎ, বিজ্ঞান যে মনোভাব নিয়ে 'বিশ্লেষণ' করে, কাব্যও ঠিক সেই মনোভাব নিয়ে 'সমগ্র দৃষ্ঠি'তে দেখবে'। মনোভাব হইবে একই, কিন্তু কাজটা হইবে সম্পূর্ণ বিপরীত—ফরমাসটা খুব সঙ্গত বটে।)
- (৪) দেখা যাচে উনবিংশ শতাব্দীর স্কৃতে ইংরেক্সী কাব্যে পূর্ববর্ত্তীকালের আচারের প্রাধান্ত ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তথনকার কালে সেইটেই হোলো আধুনিকতা।
- (৫) আমরা যথন ইংরেজী কাব্য পড়া স্কুক করলুন তথন সেই আচারভাঙা ব্যক্তিগত মজ্জিকেই সাহিত্য স্বীকার করে নিয়েছিল।… আমাদের সেকাল আধুনিকতার একটা যুগাস্ত কাল।
- (৬) পাঁজি মিলিয়ে মডার্ণের সীমানা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের কথা তভটা নয়, যভটা ভাবের কথা। এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মজ্জি নিয়ে।
- ( १ ) বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা কিছু আছে তাকে মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। এই বৈজ্ঞানিক মনের প্রধান আনন্দ কোতৃহলে, আত্মীয়সম্বন্ধ-বন্ধনে নয়। আমি কি ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড় নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিষ্টা স্বয়ং ঠিকমত্ত কি সেইটেই বিচার্যা। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক।
- (৮) সে (আধুনিকতা) বললে, আটের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা; তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে, অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্ম-ঘোষণাকে।
- (৯) একেই (একটি আধুনিক কবিতার ভঙ্গিবৈশিষ্ট্যকে)
  বলা যায় নৈব্যক্তিক impersonal। ঐ চটিজুতোর মালার উপর

বিশেষ-আসক্তির কোনো কারণ নেই, না খরিদদার না দোকানদার ভাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখতে হোলো, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল জমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না। তার এই স্ত্রন্থীতার জোর হাব-ভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিশির দ্বারা নয়, আত্মগত স্পষ্টী-সত্যের দ্বারা। তেনো রূপের স্পষ্টী যদি হয়ে থাকে তো আর কোনো জ্বাবদিহি নেই, যদি না হয়ে থাকে, যদি তার সত্তার জোর না থাকে শুধু থাকে ভাবলালিত্য, তা' হলে সেটা বর্জ্জনীয়।

- (১•) এই জন্মে আজকের দিনে যে সাহিত্য আধ্নিকের ধর্ম মেনেচে, সে সাবেক কালের কৌলীক্সের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই।
- '(১১) যদি বলা হয় আগেকার কবিরা বাছাই করে কবিতা লিখতেন, অতি আধুনিকেরা বাছাই করেন না, সে কথা মানতে পাবি নে; এঁরাও বাছাই করেন—অঘোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিব খায়।—কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয়, জা' হলে শুচি জিনিবে বাদের স্বাভাবিক কুচি তারা বাবে কোথায় ?
- (১২) কিন্তু আধুনিকতার যদি কোন তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈব্যক্তিক আথ্যা দেওয়া যায় তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজ্ঞনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শাস্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজ্জভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই।
- (১৩) ব্যাপারথানা (বিশ্ববিষয়ের প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতা)
  স্বাভাবিক নয়, অতএব শাখত নয়। সায়াস্কেই বলো আর আটেই
  বলো নিরাসক্ত মনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বাহন, য়ুরোপ সায়াস্কে সেটা পেয়েচে
  কিন্তু সাহিত্যে পায় নি।

উপরি-উদ্ধৃত উক্তিগুলির উপর পৃথক মন্তব্য করিবার প্রয়োজন নাই —বৃদ্ধিমান পাঠকমাত্রেই একটু তলাইয়া দেখিলেই বৃঝিতে পারিবেন, এগুলির মধ্যে কতথানি চিম্ভার ঐক্য আছে। তথাপি আমরা চুই একটি কথা বলিব। রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞা অমুসারে আধুনিকতার দাবি প্রায় কোনও যুগের কাব্য করিতে পারে না, তাহা আমরা দেখিয়াছি। আধুনিকতম কাব্যের আধুনিকতাও খাঁটি নহে, তাহাতেও চিত্তবিকার বা মোহ আছে। এই উক্তিগুলি হইতে আর একটা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে না যে, "নির্ব্ধিকার নিরাসক্ত চিত্তে"র নৈর্বাক্তিকতাই বিশুদ্ধ আধুনিকতা—তথা বিশুদ্ধ কাব্যের লক্ষণ হইলেও, রবীন্দ্রনাথ নিজে শেষ পর্য্যন্ত কাব্যে এক ধরনের মোহকে অত্যাবশ্যক মনে করেন; আধুনিকদের বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তি এই যে, তাহাদের এই মোহ অশ্রদার মোহে পরিণত হইয়াছে—হওয়া উচিত ছিল শ্রদা বা স্থন্দর-প্রীতি। ইহা সত্তেও তিনি বৈজ্ঞানিকের মনোভাবকেই শ্রেষ্ঠ attitude বলিয়া বরণ করিয়াছেন। বুঝা যাইতেছে, এই মনোভাবকেই তিনি থাটি আধুনিকতা বলিয়া স্বীকার করেন, অথচ কাব্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াদে যত কিছু গোল বাধাইয়া বসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই 'আধুনিক্তা' যে কি বস্তু, আশা করি, বহু আলোচনাতেও তাহা কাহারও বোধগমা হইবে না। অতি সুন্ম দার্শনিক ভাষ্য রচনা করিয়া হয়তো তাহা জলের মত পরিষ্কার করিয়া তোলা সম্ভব ; কিন্তু সে শক্তি আমাদের নাই। "যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা" যদি কেহ থাকেন, তিনিই এই 'হিং টিং ছটে'র সমস্তা পূরণ করিতে পারিবেন। তথনও যদি আমরা বুঝিতে না পারি, তবে অবশ্য আমাদের আর আশা নাই।

9

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের এই দ্বিধা-ভাবের কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ঘোরতর আধুনিক—"সবার আমি সমানবয়সী যে, চুলে আমার যতই ধরুক পাক"। কালের সঙ্গে পালা দিয়া আধুনিকতা বজায় রাখিতে হইলে এবং সেই সঙ্গে আত্মভাবের ঐক্য বজায় রাখিতে হইলে, 'শাশ্বত আধুনিকে'র দোহাই দিতে হয়। ইহার ফলে—চাপিয়া ধরিলে, বলিতে হয়, আধুনিককে মানি এবং মানিও না। বড় মৃশকিলের কথা। সাধারণ মাত্র্য এই সত্য-মিথ্যার সমন্বয়-মূলক অতি উচ্চ ভাব-মন্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, কাজেই intellectual honesty-র কথা পাড়িয়া वरम, नाना গোলযোগের স্বষ্টি করে। আধুনিক কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অরুচি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই—অথচ তিনি দেশ আধুনিকদের মধ্যে একজন বড় মুরুব্বি, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই আধুনিক কাব্যের রসে যাহারা ডুবুডুবু, তাহাদেরই অন্থরোধে, তাহাদের পত্রিকায় তিনি আধুনিকতার যে ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছেন—প্রশ্লে य উত্তর লিখিয়াছেন, তাহা এই সব গুরুমারা চেলাদের অপ্রিয় হইলেধ তিনি যেমন এ পরীক্ষায় সম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন নিশ্চয়, তেমনই শিশ্বগণ যতই অনাচার করুক, গুরুর স্মিতহাস্তোর আশীর্কাদ হইতে তাহার। বঞ্চিত হইবে না, ইহাও নিশ্চিত। অতি-আধুনিক অঘোর পদ্বীদের সঙ্গে এমনই একটা বনিবনাও করিয়া লইয়াই তো রবীন্দ্রনাথ विकिश चाह्न, এवः विकिश थाकां होई भवत्तरत वर् कथा। अकिल् কবি যে বলিয়াছিলেন—"কালিদাস ত নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে"—দেটা কেবল লঘু পরিহাসের উক্তি নয়, তাহা মর্মাস্তিক ভাগে

গুরুতরও বটে। 'আমি আছি'—এইটাই সবচেয়ে বড় কথা, ইহাই শাশ্বত সত্যের আত্মঘোষণা। এই 'আমি আছি'র লীলায় যত বিম্ন আছে তাহাই মিথ্যা। 'আমি আছি'র সঙ্গে 'তুমিও আছ' মানিতে হইবে। প্রত্যেক 'আমি' অপর 'আমি'র বিরোধী—এ বিরোধ বাহ্নিক, ইহাই মোহ; বরং বিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই যে ঘনিষ্ঠতার ভাব. ইহাই আধুনিক Intellect-ধর্মীর মূল মন্ত্র। অতএব রবীক্রনাথ এই আধুনিকতার সমর্থন না করিলেও, সাহিত্যিক বিশামিত্রগণ তাঁহারই আশিস-অভিনন্দনে নন্দিত হইয়া দল বুদ্ধি করিতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এই জন্মই আধুনিকেরা রবীন্দ্রনাথকে অধিকতর শ্রদা করে, কারণ ধর্মবিশাদের মত কোনও বিখাদের দাসত্ব করাকে তাহারা মধাযুগের কুদংস্কার বলিয়াই মনে করে। সত্য জিনিসটাই একটা আপেক্ষিক তত্ত্ব; কোনও কিছুকে নিঃসংশয়ে ধরিয়া থাকা নিদারুণ মৃঢ়তা বই তো নয় ! ববীন্দ্রনাথ কোনও একটা আদর্শের পক্ষপাতী হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যদি উন্টা আদর্শকে বরদান্ত করিতে না পারেন, সেইটাই হইবে তাঁহার মানসিক তুর্বলভার পরিচয়। যে Faith একদিন মাত্রকে যুদ্ধ করাইভ, যে একনিষ্ঠা একদিন মাত্রহকে তাহার জীবনের সর্ব্ব আচরণে একই নীতির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিত. তাহা যদি রবীন্দ্রনাথকেও বাঁধিয়া রাথে—তাঁহার মত মনীষী যদি কোনও তত্তকে নিরাসক্তভাবে উপলব্ধি না করিয়া, তাহাতে এমন ভাবে ষাসক্ত হইয়া পড়েন যে সেটা একটা বিশাস হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাহার ফলে. তিনি তাঁহার মনকে ছাড়িয়া দিবার মত কোনখানে কোনও দংশয়ের অবকাশ না রাখেন, তবে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা কোথায় পূ

হয় তো ইহাই সত্য, আমরা তাহা বুঝি না বলিয়াই রবীক্সনাথের অফ্থা নিন্দা করি।

কিন্তু দে কথা থাক। 'আধুনিকতা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মনোভাব যাহাই হউক, আধুনিক কাব্য সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা উদাহরণ সহযোগে তিনি বলিয়াছেন, তাহা এক হিদাবে যেমন মৌলিক, তেমনই যথার্থ। কেবল, কথাটা আর একটু সোজা, অর্থাৎ দার্শনিক পরিভাষা-মুক্ত করিয়া বলিলে আরও উপাদেয় হইত। তিনি বলিয়াছেন—

( এখনকার কাব্যের যা বিষয় ত। লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তা' হ'ল দে কিদের জোরে দাঁড়ায় ? তার জোর হচ্ছে আপন স্থনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে; ইংরেজীতে যাকে বলে ক্যারেক্টার।)

এই ধরনের আরও অনেক কথা তিনি বলিয়াছেন। এ সকল উক্তির অর্থ এই যে, এ কাব্যে ব্যক্তি নাই, আছে বিষয়; সেই বিষয়ের রূপটি আমাদের মন ভোলায় না; তাহার বিশিষ্ট সত্তা, তাহার ক্যারেক্টার আমাদের মনে ধোঁকা দেয় মাত্র। এইটুকু তাহার কাব্যস্থ! অন্তর্ত্ত

এথনকার আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে, অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আক্মঘোষণাকে।

ইহাও কাব্য-আলোচনার ভাষা নয়, ইহা দর্শনস্থের ভাষা। এজন্য এরূপ উক্তির গভীরতর তাংপর্য্য গ্রহণ করিলে এই আধুনিক কাব্যের একপ্রকার গৌরবরৃদ্ধি হয়। দর্শনের ইদং-তত্ত্বকে যদি এই আধুনিক কাব্য এমন করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে কাব্য চুলায় যাক, সেইটাই যে একটা মহাকীর্ত্তি ! কিন্তু সর্বাশেষে রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন, আধুনিক কাব্যে মোহ বা চিত্তবিকার আছে, অর্থাৎ 'ইদং'-এর বিশুদ্ধ রূপ ভাহাতে নাই; তাহা হইলে পূর্বের উক্তি অনর্থক হইয়া পড়ে। আধুনিক কাব্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে গিয়া, তাহার কয়েকটি লক্ষণ অতি মুন্দরভাবে নির্দেশ করিলেও, অতিরিক্ত দার্শনিকতার মোহে তিনি কতকটা লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এই 'আত্মতা' বা ক্যারেক্টারের উপর জোর না দিয়া, তিনি যদি আধুনিক কাব্যে কল্পনার একান্ত অভাবের কথাটাই আরও স্পষ্ট করিয়া সহজ ভাষায় বলিতেন, তাহা হইলে আলোচনা এত জটিল হইত না। কথাটা আর কিছু নয়, আধুনিক কাব্যে বিষয়বস্তর যে প্রাধান্ত শক্ষ্য করা যায়, তাহার কারণ লেথকদের ভাব-কল্পনার দৈতা; ইহাদের ভাবও নাই—আছে কাঁচা sensation মাত্র। যে মানসিকতা অল্য ইন্দ্রিয়াত্বভৃতি মাত্র, যাহা কল্পনার উচ্চতর মনোভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না-সেইটুকু মানদিকতাই ইহাদের সম্বল। রবীন্দ্রনাথ াহাকে 'বিষয়ের আত্মতা' বলিয়াছেন, তাহা আর কিছুই নয়-সর্ব-পরিবেশমুক্ত একটা থণ্ড সত্তা মাত্র, সমগ্রের সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। এই sensation তীব্র হইতে পারে—বেমন, অ্যামি লোমেলের কবিতায় চটিজ্বতার আঘাত : কিন্তু তাহা মৃঢ়-চৈতন্তের অবস্থায় তপ্ত নাহশলাকা-স্পর্শের মত-শরীরে তীত্র সাড়া জাগে, কিন্তু ঐ পর্যান্ত। ইহাদের এই অমুভৃতিমাত্র আছে—পশুর মত শিহরিয়া উঠে, চীৎকারও শ্বে; কিন্তু বস্তু সকলের সম্বন্ধজান নাই. এক একটা sensation-এই এক এক বস্তুর শেষ। এই অন্কুভৃতি, এই অতিবিচ্ছিন্ন খণ্ড ইন্দ্রিয়-:চতনা মাহুষের পক্ষে যতটুকু বোধযুক্ত বা বুদ্ধিসম্পন্ন না হইয়া পারে

না, ইহাদের কাব্যে তাহারই পরিচয় আছে। ইহাদের রাগ-দ্বেষও sensation-গত, ভাবগত নয়; যে মোহ কল্পনার জননী, সে মোহ ইহাদের নাই, কাবণ, এই মোহই তো স্পষ্টপ্রতিভাব মূল—বাহিরের খণ্ড বিষয়গুলাকে অন্তরের সেই মোহ বা ভাবস্তরে গাঁথিয়া জগৎকে পুনংস্প্রতিভাবে । এ স্পষ্ট-প্রতিভা তাহারা পাইবে কেমন করিয়া? তাহাদের যে সেই অন্তর নাই, আছে কেবল বাহিরের খণ্ড-সমষ্টির চেতনা। রবীন্দ্রনাথ যদি এই খণ্ড-জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তির নিদান বলিয়া, এবং বৈজ্ঞানিক মনই বিশেষভাবে আধুনিক মন বলিয়া, এই কাব্যকে এক অর্থে আধুনিক আখ্যা দিয়া থাকেন, তবে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কেবল ওই বঙ্গে আর একটি কথা যোগ করা দরকার, তাহা এই যে, এ সকল রচনা 'আধুনিক' হইতে পারে, কিন্তু কোন অর্থেই তাহা 'কাব্য' নয়।

বৈশাথ, ১৩৩৯

## অতি-আধুনিক প্রতিভা

٥

যাহাকে অতি-আধুনিক বলা হইয়া থাকে, বাংলা সাহিত্যে সেই বস্তুর আবির্ভাব আকস্মিক বোধ হইলেও বাঙালীর জীবনে তাহা খুব আধুনিক নহে। বাঙালীর জীবনে, বিশেষ করিয়া তাহার নাগরিক জীবনে, যে একটা পরিবর্ত্তন বিংশ শতান্দীর প্রাক্কালেই আরম্ভ হইয়াছে, আধুনিক যুরোপীয় জীবনের সহিত নানা দিক দিয়া উত্তরোত্তর প্রবল সংঘাতেই ভাহার জন্ম: ইহাতে উনবিংশ শতান্দীর ভাব-জীবনে যে বিল্প ঘটিয়াছে, এবং তাহার ফলে আমাদের প্রাণে-মনে যে 'আধুনিকতা'র প্রবৃত্তি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা এক পুরুষেরও অধিক কালের কথা। বিগত পঁচিশ বৎসর ধরিয়াই আমরা আমাদের জীবন-যাতায় ক্রমশ নিরালম্ব, নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি—আমাদের বাস্তভিটায় ভাঙন ধরিয়াছে। যে অচলায়তনের আশ্রয়ে আমরা এতকাল—সেই বিদেশীয় কালচারের প্রথম আক্রমণের যুগেও—ভাব-জীবনের উচ্চ-উদার আদর্শকে জীবন-সংগ্রাম হইতে পুথক রাখিয়া, পশ্চিমের সঙ্গে একটা রফা করিয়া, আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, দেই বহুধিক ত সমাজ-সৌধের ়ভিত্তিমূল, প্রথমে মহামারী ও পরে তুর্বল দেহমন-স্থলভ ক্ষ্-স্থ-পিপাসার ফলে ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল। পূর্বতন সমাজের শাসন অযৌক্তিক ও চুনীতিমূলক বলিয়া তাহা হইতে মৃক্ত হইবার জন্ম যে নতনতর জীবন-যাপনের আগ্রহে বাঙালী স্বাতম্য-সাধনের পক্ষপাতী হইল, তাহাতে সর্ব্ধবিধ কর্ত্তব্যের গণ্ডি সংকীর্ণ হইয়া আসিল, কোনরূপ আত্মিক শক্তিচর্চ্চার সামাজিক প্রয়োজন আর বহিল না। বছবৎসরবাাপী ম্যালেরিয়ার প্রাত্তাব বাঙালীর আধুনিক ইতিহাসে যে কি
ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনও ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ
ঘটে নাই। বাঙালীর বাঙালী-জীবনের প্রধান বিকাশ-ভূমি পল্লীয়াম
ইহারই প্রকোপে শাশানে পরিণত হইয়াছে। আমি পশ্চিম-বঙ্গের সেই
অঞ্চলের কথা বলিতেছি, অষ্টাবিংশ ও উনবিংশ শতান্দীর বাংলা
কাল্চার ও সভ্যতা যেখানে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই অচলায়তন
ভাঙিতে আরম্ভ হইল, অথচ তাহার স্থানে আমরা কোনও নৃতন আশ্রয়
আজ পর্যান্ত গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। জীবনে যেখানে যেটুক্
স্থাবলম্বন পুর্বে ছিল, তাহা আমরা খোয়াইয়াছি; পুর্থিগত বিভার বলে
জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছি এবং সেই পুর্থিরই ভাব-ম্বর্গে চক্ষু মৃদিয়া
বড় বড় কথার মোহে নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও তুর্বলতা ঢাকিতেছি।

সমাজ ও বাস্তভিটা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 'সোঁতের শেহালা'র মত মূলহীন জীবন যাপন করাই যখন অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালীর পত্যন্তর হইয়া দাঁড়াইল, তথন বাহিরের জাতি-সমূহের জীবন-সংগ্রামের প্রতিকূল প্রথরতা সেই প্রোত্তর মধ্যেই অহুভূত হইল। ১৯০৫ হইতে যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হারু হইয়াছে, বাঙালীর পক্ষে তাহার কারণ কিছু ভিন্ন। যে পরিমাণে আমরা জীবন-মূদ্ধে পরাজিত হইতেছি, সেই পরিমাণেই আমাদের মধ্যে একরপ নৈরাশ্যের উচ্ছু আলতা বৃদ্ধি পাইতেছে—শক্তি, নয়, অশক্তির অন্তিম আক্ষেপই আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মূলে। স্বদেশী আন্দোলনের মূলে যে তাড়না ছিল, তাহা বিজাতীয় আদর্শে বাচিবার আগ্রহ। বয়কট হইতে আরম্ভ কার্য়া যত কিছু পন্থা আম্বা

করিয়াছে; এবং স্বাদেশিকতার যে মন্ত্র আমরা তথন হইতে জ্প করিতেছি, তাহাতে আশামুরপ সিদ্ধিলাত করি নাই এই জন্ম যে, সে মন্ত্র সাধন করিতে হইলে আমাদের সমাজ ও সমগ্র জীবন বিদেশী আদর্শে ঢালিয়া সাজিতে হইবে; স্বধর্মের সঙ্গে পরধর্মের সমন্ত্র নাধনের শক্তি আমাদের আর নাই, তাই পদে পদে আমরা বিড়ম্বিত হইতেছি। এই দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রীয় সাধনার নিক্ষলতার কারণ—আমরা আপনাকে হারাইয়াছি, তাই পরস্বকে স্বকীয় করিতে পারি না; আমাদের সর্ক্ব-প্রচেষ্টার মূলে একটা মৃঢ় অমুসরণ-প্রবৃত্তি আছে।

এই প্রবৃত্তি যুখন আর চাপা দিবার উপায় রহিল না, অর্থাৎ যুখন আর আত্ম-প্রবঞ্চনার স্থযোগ রহিল না, যথন আমরা ক্রমশ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম যে, আমরা হারিয়াছি, আমাদের আর দাঁড়াইবার স্থান নাই-বে স্বোতে গা ঢালিয়া ছিলাম, দে স্বোতের উজানে চলিবার বা তাহাকে রোধ করিবার শক্তি আর নাই—তথন হইতে সকল নীতি ও আদর্শের কথা বন্ধ হইয়াছে, স্রোতের গতি-নির্ণয়েও আর প্রবৃত্তি নাই; এক্ষণে আমাদের জীবনে অতীতও নাই, ভবিশ্বৎও নাই, আছে কেবল বর্ত্তমানের নিকট আত্মসমর্পণ—জড়বৃদ্ধির অসহায় উত্তেজনা। এ অবস্থায় আত্মিক শক্তি একেবাবে নিষ্ক্রিয়—অসাড় দেহমন যে কোনও ষ্ফুলিঙ্গের স্পর্শেই একটু চমক অমুভব করে। আমাদের জীবনে ইহারই নাম আধুনিকতা। কুসংস্কার-মৃক্তির আফালন, উচ্চতর আদর্শের জয়-ঘোষণা, অতিরিক্ত জীবনোল্লাস, বা বিশ্বসভ্যতার তালে তালে অগ্রগমন তিনিই বুঝিবেন, আজ চারিদিকে বাঙালী-জীবনের সর্বস্তরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, যে নিজ্জীবতা ও অবসাদ, মন্তিম্ববিকৃতি ও

চরিত্রহীনতা, বিলাসিতা ও চালাকি প্রকট হইয়া উঠিতেছে—তাহা নবপ্রভাতের অফণিমা নয়, আসমসন্ধ্যার রক্তরাগ।

ঽ

সাহিত্যে এই আধুনিকতার স্ত্রপাত হইয়াছে—উনবিংশ শতানীর নব্য বাংলা-সাহিত্যের প্রভাব ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এ প্রভাব ক্ষীণ হওয়ার কারণ সহজেই অন্থমেয়। যে ভাবকল্পনা ও রদপিপাদা নে সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছিল, তাহা রক্ষা করা তুঃসাধ্য হইয়া পড়িল—জীবনযাত্রায় জাতীয় আদর্শচ্যুতি, দেহমনের স্বাস্থ্যহানি, এবং জীবন-ধারণের পক্ষে নানা প্রতিকৃল অবস্থা আমাদের প্রাণশক্তি অপহরণ করিল; যে শক্তির বলে আতুল গায়ে ধুলামাটির উপরে বসিয়াও আমরা উচ্চ আদর্শ, উচ্চ চিস্তা এবং উৎকৃষ্ট কাব্যরদের নিশ্চিস্ত উপভোগ হইতে বঞ্চিত হই নাই, সেই শক্তি ক্ষীণ হইয়া আদিল; আমরা কতকটা স্বথাত সলিলে ডুবিতে আরম্ভ করিলাম। আধুনিক য়রোপীয় সাহিত্যের উৎকট আদর্শও আমাদের রসবোধকে অনেক পরিমাণে বিপন্ন করিয়াছে। সে দাহিত্যের রদকল্পনাহীন মানদ-व्याग्राम, ज्यथा रुच्च मत्नाविनाम, जामात्मत्र जनम जवमान्धछ जरूर **हिट्डित भटक উभारमय इंदेश উঠिन। यूदाभीय जीवरन यादा वाछव**, যাহা সত্যকার মন্থনোডুত গরল, তাহাই আমাদের তুর্বল হৃদয়-মনের— ম্বল্ল-স্থাকাতর সমাজের পক্ষে, এক প্রকার ভাববিদ্রোহের পরিপোষ্ট হইল। ইহার অস্তরালেও একটা গৃঢ়তর কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে সামাজিক মনোভাব বা জাতীয় সংঘবুদ্ধি আমাদের দেশে কথনও রাষ্ট্রীয়

চেতনার দারা পরিপুষ্ট হয় নাই, একটা ধর্মনৈতিক আদর্শ ই যাহাকে এতকাল সংস্কারের মত পালন করিয়াছিল, সেই সংঘবৃদ্ধি যথন আর টিকিল না, তথন তাহার পরিবর্ত্তে আমরা যে যুরোপীয় আদর্শের দোহাই দিতে লাগিলাম, তাহা আমাদের জীবনে কথনও সত্য হইয়া উঠে নাই। সমাজ গেল, একাল্লবর্ত্তী পরিবারও গেল—ব্যক্তিগত স্থ্যচর্য্যা ছাড়া জীবনে আর কোনও কর্ত্তব্য-নীতির শাসন রহিল না; রহিল কেবল আত্মস্থ-সাধনা ও প্রাণহীন ভাব-বিলাস।

এ অবস্থা, আর যাহাই হউক, স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়; সমষ্টিজীবনের মহত্তর অনুপ্রাশনায় ব্যষ্টিজীবনের যে স্বস্থ স্বাভাবিক বিকাশ তাহাই যদি লোপ পায়, তবে সত্যকার সাহিত্য-রস-পিপাসা কেমন করিয়া সম্ভব হয় ১ সত্যকার রসিকতা বা রসবোধ জীবন-ধর্ম্মেরই অন্তর্গত—ভাববিলাস রসিকতা নহে। যাহা জীবনে অন্তভব করি না, জীবনেরই গুঢ়-গভীর গহনতলে, অন্ধকার আকাশে বিত্যদ্দীপ্তির মত, যাহাকে কথনও আভাদেও অহুমান করি নাই, দাহিত্যে তাহার রদ-রূপ উদ্ভাবন করিব किक्र< ? कीराने प्रशिष्ठ मश्कारीन रहेलारे, तम, आश्वामाने পतिरार्ख. একটা মনোবিলাদের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। ঠিক এমনই অবস্থায় বাংলা সাহিত্যে এমন এক প্রতিভার আবির্ভাব হইল, যাহার অলোকসামান্ত कारा-कन्ननाग्र वाक्षामीत त्रमरवार्ध चिन-सम्म ভावविनाम ७ वाकि-স্বাত্ন্ত্যের প্রতিষ্ঠা হইল। এ আদর্শের সাধনায় অতীত ও বর্ত্তমান দকল চিস্তাই তুচ্ছ হইয়া যায়, একটা দার্কভৌমিক রদতত্ত্বের আশ্রয়ে বঁর্দক্তির ভাব-মুক্তি ও সমষ্টির মোক্ষলাভ হয়। সেই পরম তত্ত্বের সৌন্দর্য্য-ধাানে—যাহা নিকট ও প্রত্যক্ষ, তাহা একটি নিত্য-স্নৃর মহামহিমার তুলনায় তুচ্ছ হইয়া যায়; বাস্তব জগতের কর্কশতা ও সমাজ-জীবনের

মৃঢ্ভার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আদর্শের সাধনা বা আত্মরতির আনন্দই পরম আন্ধানের কারণ হয়। নব্য-বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে আমরা জীবন ও জগংকেই একটা মহত্তর আদর্শ-কল্পনায় মন্তিত করিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইয়াছিলাম; আধুনিক কালে, প্রাণের পিপাসা মিটাইবার প্রয়োজনই যেন আর নাই; জীবনকে ফাঁকি দিবার, এবং সেই সঙ্গে রসকে মনোবিলাসের আড়ালে ঢাকা দিবার থে প্রবৃত্তি এ অবস্থায় অবশুস্তাবী, তাহার পক্ষে রবীক্র-সাহিত্যের এই প্ররোচনা বড়ই কাজে লাগিয়াছে; তাহার প্রভাবে বাংলার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে 'কাল্চার' নামক যে বস্তুটির আদর দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে, তাহার নাম 'কৃষ্টি', 'সংস্কৃতি' বা 'পরিশীলন'—যাহাই হউক, তাহা জীবন-ধর্ম-বিজ্ঞাত, আত্মপরায়ণ ভাব-সর্বব্রতা ভিন্ন আর কিছুই নহে; দোষে ও গুণে বাঙালী জাতির যে বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা তাহার জীবনধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তিরপে সমাজে, ধর্মে, উৎসবে, ব্যসনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এই 'কাল্চার' সেই শক্তির পরাভবের প্রমাণ।

আধুনিক বাঙালী-জীবনে রবীন্দ্র-প্রতিভা এই পরিমাণ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। মাটি প্রস্তুত ছিল বলিয়াই এইরূপ আশাতীত ফললাভ হইয়াছে। এজন্ম রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে দায়ী করা যায় না— হুর্ভাগ্য দেশের, হুর্ভাগ্য কালের। দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়াই যে প্রতিভা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাকে দেশ ও কালের শাসনে বৃদ্ধ করিবার কথাই উঠিতে পারে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতস্ত্রের যে নির্ভীক কল্পনা, যে গভীর ভাবুকতা অপূর্ব্ব স্কটি-স্বমায় মণ্ডিত হইয়াট্ছ তাহার মধ্যে যে বস্তু-সমস্থাহীন ভাব-সঙ্গীত আছে—যাহার মোহে দেশ জাতি ও সমাজের দায়িত্ব বিশ্বত হইয়া, স্বয়স্ত্রু ও স্বয়ম্প্রধান হইয়া আত্মরতির রদ উপভোগ করা যায়, তাহাই তাহার উপাশ্চ। ভাষা ও ছলের যে স্বর-স্বমা তাঁহার গছের অর্থকে এবং পছের বস্তুকে অতিক্রম করিয়া অবশ সায়ুমগুলকে স্ব্থ-পীড়িত করে, রবীন্দ্রকাব্য-প্রীতির মূলে অধিকাংশ স্থলে তাহার অধিক কোন উপলব্ধি নাই। কিন্তু এই দকলের মধ্য দিয়া যে একটি বাণী বা ভাবনা-নীতি অলক্ষ্যদঞ্চারে বছরূপে ও বহুভঙ্গিতে, বাঙালী-চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার দক্ষদ্ধে পূর্বের বিল্য়াছি। ১৯০৫ হইতে ১৯২৫ পর্যন্ত, মোটাম্টি এই বিশ বংসর বাংলা দাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রভাবের যুগ; এই যুগই অতি আধুনিকের পূর্ব্যুগ, ও তাহার উত্যোগপর্বের কাল। অর্থাৎ, যাহাকে অতি-আধুনিক বলা যায়, দর্বনাধারণের মধ্যে তাহার অন্ধকূল মনোভাব যেমন নানা কারণে পূর্ব্ব হইতেই গড়িয়া উঠিতেছিল, তেমনই দাহিত্যক্ষেত্রে, রবীন্দ্র-প্রতিভার গৌণ ও বিক্বত-প্রভাবের ফলে—স্বস্থ রদবোধের অভাব, এবং অলস ব্যক্তি-অভিমান, তলে তলে বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে প্রকট ইইয়া উঠিল।

9

ববীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার কথা বলিয়াছি, তাঁহার ব্যক্তিপ্রভাবের কথা পরে বলিব। আমি জানি, আধুনিক কালের 'কাল্চার'-বিলাদীরা এবিদিধ আলোচনার পক্ষপাতী নয়—এরপ দিদ্ধান্তে আলে শ্রন্ধান নয়। গাঁহারা অতি-আধুনিক সাহিত্যের অহুরাগী, অথবা নিজেরাও তাহার প্রতিষ্ঠাকল্পে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা যে যুক্তির আশ্রয় লইবেন তাহাও জানি। সর্ক্রবিধ ব্যভিচার, পাপাচার ও মিথ্যাভাষণের মূলে আছে একান্তিক অক্ষমতা ও আত্মাভিমান—তাহার পক্ষে কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করাই

একমাত্র ক্ষমতার পরিচয়। আমি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভাকে माश्री कवि नाहे; आभाव वक्तवा এहे रा, आभवा এकालाव वाक्षानी, ्र প্রতিভার মুখ্যফলে লাভবান হই নাই; দেশ-কালের দোষে তাহার গৌণ ফলটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। অতিশয় তুর্বল, দিন দিন অধিকতর পরাজিত এই জাতি যদি নির্কিশেষ ভূমার ব্যোম-পাথারে সম্ভরণ করিবার পটুতা দাবি করে—কবি রবীন্দ্রনাথের যে জীবন, সেই জীবনের আদর্শকে আত্মসাৎ করিবার ভান করে, তবে তাহা কি সতা ? তবু যে সেই আদর্শে আকৃষ্ট হয়, তাহার কারণ কি ? সে আপনার জাতি-জন্ম বিশ্বত হইয়া দর্বদায়িত্ব-মুক্তির এক অভিনব রদপন্থা অম্বেষণ করিতেছে। যে কাব্যে ভাব প্রায় বস্তুহীন, যাহাতে অর্থ অপেক্ষা স্থবের প্রবোচনা অধিক, ষাহাকে জীবনের দিক দিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হয় না, অথবা যাহাকে বৃঝিতে পারিলে একটি ভাবস্বর্গে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়—দে ভাহাকেই বরণ করিতে উৎস্থক। কোথায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বগ্রাদী আত্মভাবসাধনা—বহির্জগতের উপর তুর্দ্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠা, আর কোথায় তাহারই অমুভাবনায় আত্মভ্রষ্ট, আত্মভীত, দেহ-তুর্বল মনোবিলাদীর আশ্রয়-সন্ধান।

ু এই দিশাহীন, আশাহীন, চরিত্রহীন, জীবনে যে সাহিত্য উপাদের হইয়া উঠিতেছে তাহার কয়েকটি প্রধান লক্ষণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রথমত ইহাতে স্থর নাই, আছে গোঙানি ও চীৎকার; গোঙানির নাম Realism, এবং চীৎকারের নাম ব্যক্তিত্ব-ঘোষণা। এই চীৎকারের বাক্য-অংশ যুরোপ হইতে ধার করা—ভাষা ও জর্থ ছই-ই! ইহার আস্বাদনীয় অংশ যদি কিছু থাকে, তাহা কটু ও ঝাল, মধুর না হওয়াই তাহার গৌরব; কারণ তাহা শুক্ত জীবন-প্রবের নীবস

পন্ধ; তাহা যে পরিমাণে কঠিন, সেই পরিমাণে সত্য; যে পাঠকের পক্ষে তাহা তুৰ্গন্ধ, বা বমনোত্তেজক, সে হতভাগ্যের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে! বাঙালী-জীবনে যাহা সম্পূর্ণ অপরিচিত, যাহা বিজাতীয় বলিয়াই অবাস্তব, তাহারই অপরিপাকজনিত উদ্গার এ সাহিত্যের মৌলিকতা। স্বজাতির জীবনোদ্ধত রস-কল্পনার পরিবর্ত্তে, বিজাতির সমাজে আধুনিক কালে যে জীবনসংগ্রাম চলিতেছে তাহারই ঘর্ম-ক্লেদ ও চুর্ভাবনার উত্তাপকে অতি স্থলভ কল্পনায় আত্মসাৎ করিবার ভান এবং তাহারই আস্ফালন-এ সাহিত্যের প্রধান ক্বতিত্ব। অর্থাৎ নিজেদের জীবন-চেতনা যথন লোপ পাইতেছে, তথন দেহে hot bottle-এর সাহায্যে উত্তাপ রক্ষার চেষ্টা হইতেছে। জীবনের অগ্নিহোত্রে যুরোপ যে হবি: ও ইন্ধন তাহার স্থগোপন অগ্নিগৃহে সঞ্চয় করিতেছে—যে যজ্ঞে আমাদের অধিকার নাই, যে অগ্নি আমাদের দেহ-মনের অগোচর—তাহারই বহিরুৎক্ষিপ্ত স্ফুলিক ও ধুমরাশি আহরণ করিয়া এখানকার প্রেতভূমিতে ভৌতিক উপুদ্রব চলিতেছে ৷ যাহাকে চিরদিন রসিকসমাজ্ঞ রস বলিয়া উপভোগ করিয়াছে সে বস্তুর দাবি করাই মূঢ়তা,—তাহা বাস্তবধর্মী সতাপন্থী বীর-বিদ্রোহীর উপযুক্ত নয়। এ পর্যান্ত মান্ত্র যাহা কিছু তপস্থার বলে লাভ করিয়াছে, সত্য ও সৌন্দর্য্যের যে আদর্শ সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে পূজার্হ বলিয়া মনে করিয়াছে, যাহার অমুদ্রাধানায় মাহুষ আপনার ক্ষুত্রতা ও অক্ষমতায় নিরতিশয় লক্ষা পাইয়াছে, এবং যাহাকে শাধন-মন্ত্রমপে আশ্রয় করিয়া নরজন্ম দার্থক করিবার আকাজ্জা করিয়াছে · →এই অতি-আধুনিকেরা তাহাকেই সর্বাপেকা ভয় করে, কারণ সে আদর্শ ধর্ম বা আত্মিক শক্তির অপেক্ষা রাথে—পরাঞ্জয়ে লচ্চা, এবং জয়লাভে আত্মপ্রসাদ দাবি করে। এজন্ম এ সাহিত্যের যাহা ভাববস্ক.

তাহা জীবনাবেগ-প্রস্ত নয়। তাহা মৃষ্ধ্র চিত্তবিকারজনিত প্রলাপ-উচ্ছান; তাহাতে রম নাই—আছে কতকগুলি উক্তির আফালন; সে উক্তির বাক্যগত অভিপ্রায় পরস্ব, তাহার আবেগ তুর্বলদেহে কম্প-জ্রের মত।)

অতি-আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তের অকাট্য প্রমাণ ইহার ভাষা। অতি-আধুনিকেরা যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করে, তাহার কোনও জাতি নাই। দকল ভাষার মত বাংলা ভাষারও যে একটি নিজম্ব রীতি-প্রকৃতি আছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া ভাষার জীবন-রক্ষা হয়, তাহার প্রাণ-স্পন্দনের সেই গৃঢ় ভঙ্গিটিকে ইহারা খুঁজিয়া পায় না, তাই ভাষাকে জড়যন্ত্রের মত ব্যবহার করে। ভাব ও অর্থ যেন শব্দের ঢেলা ভাঙিয়া চলিয়াছে, কোনও একটা idiom-এর বালাই নাই। বিভিন্ন প্রাদেশিক রীতির অপূর্ব্ত মিশ্রণ, শব্দ ও বচুনের অপপ্রয়োগ, সংস্কৃত সন্ধি-সমাদের অসংস্কৃত জ্রকুটি, এবং সর্কোপরি ইংরেজী idiom-এর অল্কুকরণে বাংলা শব্দযোজনা—ইহাদের ভাষাকে যে মূর্ত্তি দান করিয়াছে, তাহা যেমন কুত্রিম তেমনই বিকট। এ ভাষা দেখিয়া মনে হয়, ইহারা কোন ভাষার ধর্মই মানে না—ন্তিমিত প্রাণশক্তির ব্যভিচার-ম্পৃহা ইহাদের ভাষাতেও পরিক্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভাষার এই রীতিভ্রংশই জাতির মৃত্যু স্থচনা. করে। প্রতিভাশালী লেথকের ভাষায় যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়-এ ভাষার স্বপক্ষে সে দৃষ্টান্ত হাস্তকর ও নির্থক। শক্তিমান লেথকের হারা ভাষা ভন্ন বিকল বা জথম হয় না, বরং ভাষার প্রকৃত-রূপ নানা ভঙ্গিতে পরিকৃট হইয়া উঠে। ভাষার যে বরপ প্রথমে বীক অবস্থায় অপ্রতাক থাকে, তাহাকেই স্থবিকশিত করা প্রতিভার কাজ। প্রতিভার স্পর্শেই ভাষার রূপ আরও বিশিষ্ট হইয়া উঠে, জ্রন-অবস্থা হইতে ভাষা যেন

সাহিত্যে ভূমিষ্ঠ হয়; এবং প্রতিভাশালী লেখক পরম্পরাব সাহায্যে তাহার যে আকৃতি স্থানিদিষ্ট হইয়া উঠে, তাহা কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না, পরিবর্দ্ধিত হয় মাত্র। ভাষার সেই বীজ প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিবার শক্তি কোনও লেখকের নাই—ইহাকে আবিদ্ধার করিয়া এবং দৃঢ়ভাবে আব্রুসাং করিয়াই ব্যক্তিগত রীতি-স্বাতস্ত্রোর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। ভাষার প্রকৃতিগত এই নিয়মকে লঙ্কন করিয়া যে লেখক মৌলিকতা জাহির করিবার চেষ্টা করে সে শক্তিমান নয়, শক্তিহীন; তাহার নিজের জীবন ব্যাধিগ্রন্থ বিলয়া সে ভাষার জীবনে নিজ জীবন যুক্ত করিতে পারে নাই —বাগ্দেবতাকে সে বশ করিতে পারে নাই। ভাষার সে নবত্ব একটা রীতি কিংবা style নয়; কুক্ত থঞ্জ প্রভৃতি বিকলাক মান্ত্রের চেহারা যেমন, ইহাদের ভাষার সেই ভক্তি একটা style নয়—বিকৃতির লক্ষণ।

সর্বাপেক্ষা সংশয়ের বিষয় হইয়াছে এই যে, ঠিক যে কালে আমরা বাঁচিবার জন্য, জাতিহিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছি, ঠিক সেই কালেই আমাদের সাহিত্য ও ভাষায় এই আত্মিক শক্তিলোপের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমরা যদি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিই যে, নবস্প্তির জন্য যেমন পুরাতন সব কিছুকেই ভাঙিয়া গড়িবার প্রয়োজন হয়, তেমনই ভাষাকে নৃতন করিয়া গড়িবার জন্য আমরা তাহার সকল বন্ধন শিখিল করিয়াছি—তবে তাহার মত আত্ম-প্রবঞ্চনা আর নাই। ভাষা সম্বন্ধে এ কথা থাটে না; কারণ সাহিত্যে ভাঙনের আবেগ যথেপ্ত পরিমাণে প্রকাশ পাইলেও, সাহিত্য-কর্ম্মটাই একটা স্প্তি, ভগ্নস্তুপ নয়; এবং ভাষা সেই স্প্তির মূলাধার; লেথকের শক্তি ও প্রতিভার—এক কথায়, আত্মার ছাপ পড়ে তাহার ভাষায়। ভাষাকে ভাঙিয়া ফেলার অর্থ নিজেই ভাঙিয়া যাওয়া। গত শতাকীতে রাশিয়ায় যে অবস্থার মধ্যে

এবং তাহারই তাড়নায়, যে সাহিত্য জন্মলাভ করিয়াছে, তাহাতে কশ জাতির নৰজন্মের পরিচয় আছে; ভাঙনের আবেগ সাহিত্যে স্প্টিপ্রেরঞ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—দে জাতির প্রতিভা যেন নীলকণ্ঠ হইয়াই অমৃত বন্টন করিয়াছে। দে জাতি যে ভাঙিবার আবেগে আপনাকে ভাঙে নাই—দে যে বাঁচিবার শক্তি হারায় নাই, দে যুগের সাহিত্যস্প্টিতে তাহার প্রমাণ আছে। এই নবজন্মের লক্ষণ আমাদের গত শতান্ধীর সাহিত্যে কিছু আছে, যদিও এ দেশের তদানীস্তন অবস্থায় দে জীবন কল্পনা ও ভাব্কজাকে আপ্রায় করিয়াছিল। তথাপি সে সাহিত্যের ভাষায় ও ভাবকল্পনায় স্থ আত্মেচতনার পরিচয় আছে; আজিকার সাহিত্যের মত তাহাতে পশ্তার আশ্বালন, হর্মল কামকল্পনার বিলাস বা বিজাতীয় ভিন্নর ভাষায় বিজাতীয় ভাব-সাধনার পৌরব-ঘোষণা ছিল না। এক্ষণে ভাষার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে স্বিখ্যাত ইংরেজ মনীয়ী জন মলীব নিয়োদ্ধত কথাগুলি শারণযোগ্য।—

Let the words of a country be in part unhandsome and offensive in themselves, in part debased by wear and wrongly uttered, and what do they declare but by no light indication, that the inhabitants of that country are an indolent, idly-yawning race, with mind already long prepared for any amount of servility? On the other hand, we have never heard that any empire, any state did not at least flourish in a middling degree as long as its own liking and care for its language lasted. 8

্পূর্বেব বলিয়াছি, রবীন্দ্র-প্রতিভার অতিশয় সহজগভ্য ফলস্বরূপ আমরা কিরপ কালচারের অধিকারী হইয়াছি, আমাদের সাহিত্যিক রসবোধও কেমন তুরীয় মার্গে পৌছিয়াছে। কিন্তু, কেবল এই কবি-প্রভাবই নয়, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিপ্রভাবও, অর্থাৎ সাহিত্যের নীতি-নির্ণয়ে ব্যক্তিগত-ভাবে এবং ব্যক্তিগত সাহিত্যিক-সম্পর্কে—বিশেষত শেষের দিকে—তিনি যে লাদর্শ সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও এই অতি-আধুনিক সাহিত্যের বৈরাচারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশ্রম দিয়াছে। 'সবুদ্ধ পত্রে'-র সবুজ অভিযান হইতে আজ পর্যান্ত তিনি ভাবে, চিন্তায়, উপদেশে ও আচরণে, অবুঝের স্পর্দাকেই প্রাণের স্বাস্থ্য বলিয়া অভিনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়াছেন। অতিশয় চপল, অপরিণতবৃদ্ধি যুবক-সম্প্রাণায়ের মধ্যে—মনের সকল দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া, প্রাণকে কেবল লতাপুষ্পের মত প্রাকৃতিকু প্রভাবের মধ্যে মেলিয়া ধরার—একটা অতিশয় unmoral আদর্শের প্রতিষ্ঠায় তিনি বছদিন যাবং ব্যাপ্ত আছেন; কেবল যুবকগণের সাহিত্য-সাধনায় নয়, বালক ও কিশোরদিগের শিক্ষাপদ্ধতিও তিনি এই আদর্শে সংস্কার করিবার পক্ষপাতী। প্রতিভার দৈবীশক্তি বলে যে শাসন তিনি নিজে মানিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই— বাহিরের সমাজকে, জাতির বান্তব জীবন-প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া যে আত্মবৃত্তির সাধনায় তিনি কাব্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—সেই শাসন-না-মানার নীতিকে ভাব-কল্পনার ক্ষেত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া তিনি আপামর বাঙালী নর-নারীর আদর্শরূপে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষী। ইহার কারণ, জগংময় তিনি আপনাকেই দেখেন, তাই পরের কল্যাণ-পন্ধাকে

পৃথক মনে করিতে পারেন না। এই জন্মই বোধ হয়, রবীক্রনাথ জাতি-ভাব বা nationalism-এর বিরোধী; তিনি ব্যক্তি-ভাবের দারা অন্ধ বলিয়াই, সমষ্টগত সন্তার মূল্য ব্ঝেন না। তাই রবীক্রনাথ, নীতির যে উচ্চ আদর্শ, প্রীতির যে স্ক্র বিভাবনা, এবং শ্রুতি-স্থৃতির যে ন্তন অর্থবাদ প্রচার করিতেছেন, তাহা সর্বানীতি, সর্বপ্রীতি ও সর্বস্থৃতির negation; ভাবের জগতে তাহা যেমন মহাসত্য, বাস্তব জগতে তাহা তেমনই মহা মিথ্যা। এই অতি উচ্চ ভাবের নাস্তিক্য-নীতির অন্থুসরণে তিনি আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রেও অরাজকতার বীজ-বপন করিয়াছেন। 'প্রের সবৃজ, ওরে অবুঝ, ওরে আমার কাঁচা' বলিয়া একদা যাহাদিগকে তিনি 'পুছ্টি উচ্চে তুলিয়া নাচিবার' জন্ম আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহারা সে আহ্বান অগ্রাহ্ন করিতে পারে নাই, কারণ, পুছ্ছাড়া তাহাদের অন্থ সম্বল ছিল না। আজ তাহাদেরই পুছ্তাড়নায় বঙ্গ-সরস্বতী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন।

এই স্বৈরাচার-নীতিকে উচ্চ আদর্শে শোধন করিয়া প্রচার করা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ চিরদিন তাঁহার ব্যক্তিগত সাহিত্যিক জীবনে আর একটি নীতি পালন করিয়াছেন, তাহারও ফল সাহিত্যক্ষেত্রে কম বিষময় হয় নাই। তিনি চিরদিন নবীনতা ও তারুণ্যের পক্ষপাতী,—এ পক্ষপাত কেবল ভাববিশেষের প্রতি নয়, বস্তুগত পক্ষপাত; নবীন ও তরুণ যাহারা, তাহাদের সহিত মেলামেশা করিতে তাঁহার কোনও কুণ্ঠানাই—নিজের অপরাজেয় চির-তারুণ্যের এই লক্ষণ তাঁহার গর্কের বস্তু। ইহার আরও একটা কারণ বোধ হয় এই যে, বাংলা দেশে যে রসিকতার অভাবে তিনি তাঁহার প্রাপ্য কবিষশ কখনও প্রাপ্রি পান নাই—প্রায় তিন পুরুষ ধরিয়া এক শ্রেণীর তরুণ তাঁহার কাব্য ও ব্যক্তিষ্কের

মোহিনী শক্তি স্বীকার করিয়া সেই রসিকতার অভাব পূরণ করিয়াছে। তাহাদের বয়স এমন যে, তাহারা মুগ্ধ হইয়াই কুতার্থ হয়-কোনও প্রশ্ন করে না, করিতে দেয় না। আলাপে পরিচয়ে, পত্র-ব্যবহারে তিনি যত অপরিণতবৃদ্ধি, প্রতিভালেশহীন সাহিত্যাভিমানী ছোকরার দলকে তাহাদের এই মুগ্ধ হওয়ার বিনিময়ে যেরূপ প্রশ্রে দিয়াছেন, তাহাতে বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্র নানা কীটপতক্ষের আঅশ্লাঘাগুঞ্জনে ভরিয়া উঠিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির সঙ্গে দাহিত্যিক মৈত্রীর স্পর্দ্ধায়, তাঁহার শিশুত্ব-গৌরবে, অতিশয় অক্ষম ব্যক্তিও সাহিত্যপ্রষ্টা বা সাহিত্যের দমঝদার বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অন্তর্ম্ব ভক্তগণকে, তাহাদের স্বস্পষ্ট অক্ষমতা সত্ত্বেও, নানা প্রকারে সমসাময়িক সাহিত্যে স্থপতিষ্ঠিত করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের এ আচরণের মূলে যে মনোবৃত্তি আছে, তাহা যতই নির্দ্দোষ হউক—তিনি যে একটা নিতান্তই ব্যক্তিগত অভাব বা আকাজ্ঞা প্রণের জন্ত, আত্মর্য্যাদার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মর্য্যাদা ক্ষ্ম করিয়াছেন, 'শশুক্ষেত্রে ফ্সলের চর্চাকে কাঁটাগাছের স্পদ্ধা'র দারা অবমানিত হইতে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা আজ কেহ স্বীকার করিতেও সাহস পাইবেন না জানি, কিন্তু আশা করি, বাংলা সাহিত্যের এ যুগের এই অরাজকতার কারণ-নির্ণয়ে ভবিন্তুৎ ঐতিহাসিক ইহা অগ্রাহ্ম করিতে পারিবেন না। তিনি থে 'সবুজ-অবুঝ'দের পুচ্ছ নাচাইতেই উৎসাহিত করিয়াছেন তাহা নয়— শে পুচ্ছের স্ফীতি-সম্পাদনেও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

া সাহিত্যের যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ এককালে ব্রতী তপস্থীর মত রক্ষা করিয়াছিলেন, বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট সমালোচনা-রীতিও প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, শেষে দে আদর্শের সংযম ত্যাগ করিয়া, প্রতিভাকে স্ষ্টিকার্য্য হইতে অবসর দিয়া, তিনি তাহাকে যে আত্মবিনোদনের লীলাখেলায় নিয়োগ করিলেন, তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার ভাষার নৃতনতর প্রবৃত্তির মধ্যে। তিনি ক্রমশ ভাষার আর্ধ-রীতি ত্যাগ করিয়া বৈঠকী-রীতি আশ্রয় করিলেন: এ রীতির সঙ্গে তাঁহার পরবর্ত্তী মনন-ভिक्कित यथिष्ठे मुक्कि আছে। শক্তিমানের লীলাথেলাও স্থলর: কিন্তু বাংলা ভাষা তাঁহার অমুকরণে এই নৃতন রীতির চর্চায় যাহা হারাইল তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার অবকাশ আজও হয় নাই। কবি-ষাত্কর নৃতন নৃতন ভেন্ধি দেখাইতে লাগিলেন, ভাবের অবান্তব মনোহারিত্বে ও শব্দ-বিত্যাদের কুহকে ভাষার কৌলীত্য-সংস্কার দূর হইল। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-কীর্ত্তির মূল্য বিচার করিলে দেখা যাইবে, তাঁহার স্ষ্টেশক্তির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে যে ভাষায়, পত্যের যে ছন্দে ও গণ্ডের যে বীতিতে তাঁহার প্রতিভা মধ্যাহ্নদীপ্তি লাভ করিয়াছে, তাহাই বাংলা সাহিত্যকে মহিমময়ী সমাজ্ঞীর প্রৌঢ়-শ্রী দান করিয়াছে। সে স্ষ্টিশক্তি বুঝি আর তাঁহার নাই, তাই তাঁহার ভাষার এই অধুনাতন ভক্তি সে প্রতিভার জরতীবেশ ঢাকিবার একটা কৌশল মাত্র। কিন্তু ভাষার এ রীতিতেও প্রতিভার যে শেষ প্রভা বিচ্ছুরিত হইয়াছে, অত্যের পক্ষে তাহা ঘুৰ্লভ হইলেও—এ ভাষা 'চল্ডি' না হইয়া পারে না, এ ভাষায় শুইয়া পড়াইয়া হাই তুলিয়া কলম চালানো যায়; ভাব-অর্থহীন কলকাকলী, কল্পনাহীন মন্তিষ্ক-কণ্ডুয়ন ও বিভাবিহীন বাচালভার পঞ্চে এ ভাষা বড়ই উপযোগী। এই ভাষার খনিত্রযোগেই অতি-আধুনিকতার পয়:প্রণালী প্রশন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্ত রবীন্দ্রনাথ ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই। <u>অতি-আধুনিক সাহিত্যে</u> লেথকদিগের ভাষার অক্ষম ব্যভিচার লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সাধ হইল, ভাষার জাতিনাশ করিতে হইলে কেমন করিয়া তাহা শক্তিসহকারে ভাল করিয়া করিতে হয়, তাহাই দেথাইবেন। শক্তির অভাবে তরুণেরা যাহাকে আঁচড়াইয়া থামচাইয়া নাক-কান ছিঁড়িয়া হতনী করিতেছিল. তাহার দেহটাই মৃচড়াইয়া মটকাইয়া, একেবারে তাহার নাম ভূলাইবার জন্ম রবীন্দ্রনাথ নিজের দারুণ তারুণা প্রমাণ করিলেন 'শেষের কবিতা' নামক অতিশয় চমকপ্রদ গল্পটিতে। বাংলা ভাষার এ রূপও আমাদের দেখিতে হইল, তাহাও রবীক্রনাথের হাতে! রীতিমত কুন্ডিগীর পালোয়ানের মত, এই লেখায় রবীন্দ্রনাথ ভাষার সহিত মল্লকীড়া করিয়াছেন। যাহার সম্বন্ধে অপর্ব্ব সংযম রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ, তাঁহার শক্তির অন্তলীন স্থম্মা যাহার মধ্যে চির-প্রকাশ,---অকাল-তারুণ্যের তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বুদ্ধবয়দে দে ভাষার যে তুর্দ্দশা করিলেন তাহাতে আমরা ভুধুই লজ্জা পাই নাই, ত্রাসযুক্ত হইয়াছিলাম। অতি-আধুনিকতার দক্ষে রবীন্দ্রনাথের মত বাণী-সাধকের এই পাল্লা দেওয়ার চেষ্ট্রা আমরা ব্রিয়াছিলাম, এ ভাষার আর নিস্তার নাই, যেটুকু বাকি ছিল রবীন্দ্রনাথই তাহা শেষ করিয়া যাইবেন। 'শেষের কবিতা' পড়িলে ইহাই মনে হয় যে, অতি আধুনিকতার চরমসিদ্ধিকে আগাইয়া আনিবার জন্ম রবীক্রনাথ তাঁহার প্রতিভার শেষ শক্তিটুকু নিংশেষে ব্যয় করিতে চাহিয়াছেন। ভাষা ও ভাবের যে বিজাতীয়তা ত্রুণেরা বসকল্পনার দারা আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না, সেই বিজাতীয় মনোবৃত্তি ও অতুকরণমূলক কাল্চারকে একটা জীবিত-রূপ দিবার জন্ম তিনি যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা তাঁহার মত কবিরই আয়ত্ত; এবং ভাষাকে অমুরূপ গতি দিবার জন্ম তিনি যে বলপ্রয়োগ করিয়াছেন ভাহাও আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। শক্তির prostitution-এর কথা আমরা শুনিয়া থাকি, কিন্তু এত বড় শক্তির এতথানি আত্মবিশ্বতি আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। 'শেষের কবিতা' দর্বপ্রকারেই অতি-আধুনিকতার জয়ধ্বনি, এই একথানি পুস্তকের প্রভাব রসাতলযাত্রীদের পক্ষে যথেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, ভাবের মদোন্মত্ত হাওয়ায় ভাষার তক্মা-তাবিজ ছেঁড়ার এমন ভরসা ও আখাস তাহার:
আর কোথাও পায় নাই।

Û

বাংলা সাহিত্যে অতি-আধুনিকতার প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়িতেছে, এই কথা ধরিয়া বর্ত্তমান আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই অতিআধুনিকতার স্ট্রচনা কবে হইতে, ইহার উৎপত্তি হইয়াছে কোন্ অবস্থার
বশে, এবং ইহার পরিপুষ্টির মূলে আধুনিক কালের একছত্র সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-প্রভাব ও কবি-প্রভাব কতথানি, তাহার
অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। অতি-আধুনিকতার মূলে প্রছয়
ও প্রকটভাবে, অজ্ঞানে ও সজ্ঞানে, যে প্রতিভার বিকৃত প্রেরণা
রহিয়াছে, আমার জ্ঞানবিশ্বাস মত তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি। এ
আলোচনার যে সকল সিদ্ধান্ত আছে তাহা অল্রান্ত বলিয়া আমিও দাবি
করি না; কেবল যে দিকটির আলোচনা করিতে কেহ এ পর্যান্ত প্রবৃত্ত
হন নাই, অথচ যাহা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য, আমি তাহারই
সম্বন্ধে যৎকিঞ্জিং সত্যভাষণের সাহস করিয়াছি। আমার মতে যাহা
সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে তাহা যদি কিয়দংশে, অথবা সর্ব্বাংশেও অম্থার্থ
বলিয়া এ সাহিত্যের অপক্ষপাত সমালোচকের মনে হয়, তাহাতে আমার

কোনও আপত্তির কারণ নাই। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে সভাসন্ধানের অধিকারী; সে সত্য বহুমতসিদ্ধ না হইলেও, প্রত্যেকেরই স্ত্যসন্ধানে যদি জিজ্ঞাসার আন্তরিকতা থাকে, তবেই ক্রমে স্তালাভের স্ভাবনা ঘটে। বাংলা সাহিত্যের এই ছুর্দ্দিন যাঁহারা হুদ্যক্ষম করিয়াছেন, যাঁহারা দেশ জাতি ও সাহিত্যের কল্যাণ কামনা করেন, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি অহুরাগ বা আহুগত্যের মোহে যাঁহারা বিবেকবৃদ্ধির অবমাননা করিতে রাজী নহেন: যাঁহারা বাংলা দাহিত্যের, বাঙালীর জীবন ও বাঙালী প্রতিভার স্বাস্থ্য কামনা করেন, এবং দে সাহিত্যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের থেয়ালের পরিবর্ত্তে শাশ্বত সারস্বত ধর্মের বিকাশ দেখিতে চান---আমি তাঁহাদেরই দরবারে আমার এই আলোচনা উপস্থিত করিয়াছি। অতি-আধুনিক সাহিত্যের প্রতি সাহিত্যসম্রাট রবীক্রনাথের মনোভাক আর অস্পষ্ট নহে; মধ্যে মধ্যে এ সাহিত্যের প্রশংসার ফাঁকে ফাঁকে তিনি যে সাবধান-বাণী অথবা কূটবাক্য বসাইয়া দেন তাহাতে কাহারও ভূল বুঝিবার অব্ব্রাশ থাকে না। রবীক্রৈক-দেবতার উপাসক যাঁহারা, তাঁহারাও এই অতি-আধুনিকতার পক্ষপাতী। ইহার আরও একটা কারণ বোধ হয় এই যে, আজিকার অভিনব কাল্চারবিলাদী নব্য ইঙ্গবঙ্গ এ সাহিত্যে বাংলা অক্ষরে অতি-আধুনিক বিলাতী ভাক ও ভাষার ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া আশ্বন্ত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বলিতে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রচনাই বোঝে,— ্যাহার মধ্যে এমন একটি সর্বসংস্কারমুক্তির দীক্ষা আছে যে, বাঙালী কা বাংলা বলিয়া কোন কিছু মানিবার প্রয়োজন হয় না। তথাপি এই অতি-আধুনিকতার প্রদার সম্বন্ধে সজাগ হইবার প্রয়োজন আছে কি? আমি এ প্রশ্নের উত্তরে কি বলিব, এতথানি আলোচনার পর দে বিষয়ে

বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। সে উত্তর এই যে, বাঙালী জাতি যদি মরিতেই বসিয়া থাকে, তবে এই অতি-আধুনিকতার নামই অস্তিমতা, তজ্জন্ম ভাবনা করিয়া লাভ নাই। যদি বাঁচে, তবে এই আবর্জনার ভন্মস্তুপ হইতেই তাহার ভাষা ও সাহিত্য নবজন্ম লাভ করিবে—তথন ভাষার স্বপ্রকৃতি ও সাহিত্যের বিশুদ্ধ প্রাণ-প্রেরণা ফিরিয়া আদিবে; কারণ, এ তুইটি কোথাও পরস্পর বিযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। রবীক্রনাথ যে এই অতি-আধুনিকতার সহিত সথ্য স্থাপন করিয়াছেন সেজন্ম বিশ্বিত হইবার কারণ নাই কেন, তাহাই বলিয়া এ প্রসঙ্গ বেশিষ করিব।

রবীন্দ্রনাথ সহসা এতকাল পরে তাঁহার সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে প্রতিভার পর প্রতিভার আবিন্ধার করিতেছেন, ইহা মনে করিয়া আমাদের নিরতিশয় পুলকিত হইবারই কথা। এতদিন পরে তাঁহার দ্বারা অভিভূত বাংলা সাহিত্যে যে 'স্বকীয়তা'র পরিচয় তিনি পাইতেছেন, তাহাতে আশা হয়, এতদিনে বাংলাসাহিত্য বৃঝি রবিগ্রাসমূক্ত হইল। রবীন্দ্রনাথ এই স্বকীয়তার প্রশংসা করিতে এতই অধীর যে, 'খুসী হইয়াছি' এমন কথা বলিলে পাছে মুক্রবিয়ানার মত শোনায়, তাই জোড়হন্তে তাহার জন্ম মাফ চাহিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, যাহারা এই অতি-আধুনিক সাহিত্যের বিক্লমে সমালোচনা করে, তাহারা কাঁটাগাছের আবাদ করিয়া উপাদেয় ফসলের হানি করিতেছে বলিয়া ক্ষোভ হুংথ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রশংসা ও ক্ষোভ প্রকাশের কারণ বোধ হয় এই যে, বাংলা দেশের একশ্রেণী রসজ্ঞানহীন 'ত্র্গতগ্গ' ইহাকে আমল দিতে চাহিতেছে না; তাই তিনি তাঁহার কর্ত্ব্য না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এ কর্ত্ব্যের প্রয়োজন পূর্ব্বে কথনও হয় নাই, তাঁহার

জীবিতকালে বাংলা দাহিত্যে এমন কোনও ছোট, বড়, বা মাঝারি প্রতিভার উদয় হয় নাই—যাহাদিগকে প্রকাঞ্চে অভিনন্দিত ও উৎসাহিত कतांत कान अध्याजन हिन, कादन, তाशास्त्र প্রতিভার বিরুদ্ধবাদী কোনও প্রতিপক্ষ ছিল না; তাই, তাহাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকাই উপযুক্ত হইয়াছিল। বাঙালী-জাতির চরিত্র তুর্বল; এ দেশ কবির লডাই ও তর্জ্জার দেশ, তাই এমন উৎকৃষ্ট বস্তুকে তাহারা বিদ্বেষ করে। কিন্তু যে শিষ্টতা, শালীনতা ও চারিত্র্যনিষ্ঠার জন্মই রবীন্দ্রনাথ এহেন সদবস্তুর প্রশংসা করেন, অথবা কোনও অসদবস্তুর অপ্রশংসা করিতে কৃষ্ঠিত, তাহার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র লোভ নাই— যেটুকু মোহ ছিল তাহাও অনেকদিন কাটিয়াছে। বাংলাসাহিত্যের যে অবস্থা চোথে দেখিতেছি, তাহার মূলে এই সকল গুণ আছে বলিয়াই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির প্রাণপণ প্রয়াদে এই নিষ্টুরতা ও অশিষ্টতার ধ্বজা তুলিয়াছি। ইহাই আমাদের গর্বা। এ দেশ তর্জ্জাও কবির লড়াই-এর দেশ বুলিয়াই অসভ্য ও চরিত্রহীন হইয়াও আমরা এখনও বাঁচিয়া থাকিবাঁর আশা রাখি, সমগ্র বাঙালী জাতি যদি এই ভূমার থেলায় যোগ দিত, তবে সেই তর্জা ও কবির-লড়াই-রসিক পূর্ব্বপুরুষগণের জলপিও যে একেবারেই লোপ পাইত।

আমাদের একমাত্র আশ্বাস এই যে, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বাংলা সাহিত্য বড়—রবীন্দ্র-প্রতিভাতেই তাহার শেষ নয়। ইহা যদি সত্য না হয়, বাংলা সাহিত্য রসাতলে যাক—ক্ষতি কি ?

অগ্ৰহায়ন, ১৩৩৮

## রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

## রবীন্দ্রনাথের পত্রধারা

( )

আজকাল নানা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বহু পত্র প্রকাশিত হইতেছে, এগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। এ পত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অসতর্ক ব্যক্তি-মন অনেক স্থানে অনেক confession করিয়া ফেলিতেছে। এগুলি 'ছিন্নপত্র' নয়, এগুলিতে কবি অপেক্ষা মান্ন্র্যটির পরিচয় বেশি পাওয়া যায়—তাই ইহা কম লাভ নয়। এই আত্মকথা বলিবার ইচ্ছা তাঁহার অক্যান্ত আধুনিক লেখাতে প্রকাশ পাইতেছে। মনে হয়, কবি শেষজীবনে নিজের সম্বন্ধে আরও চুর্বল হইয়া পড়িতেছেন—আত্মপ্রকাশের সম্বেচ্চ আর টিকিতেছে না। পত্রে এইরূপ ব্যক্তিগত মনোভাবের অভিব্যক্তির কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত অন্তবিধ রচনা হইতে একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। রবীক্রনাথ লিথিয়াছেন—

সাহিত্যই যদি আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হোত তা হ'লে এই কাঁটাবন দিয়েও চলতে হ'ত। সংসারে যে ক্ষেত্রে ধূলি উড়িরে, মল্লযুদ্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল কাটালুম, এমন কি বঙ্গসাহিত্যের গঞ্ন- হাটের মাঝখানে ব'সে সম্পাদকীও করেচি। তেএ কথা যদি কবুল করি বি আধুনিক সাহিত্যিক হাটের রাস্তা দিয়ে চলা প্রায় বন্ধ করেচি তা হ'লে আমার এই সক্ষোচ নিক্ষার যোগ্য বলে কেউ মনে করবেন না।

কথাগুলি বেশ ভারী এবং কঠিনও বটে। প্রথম দিকের উক্তিটা স্তাই চিত্তাকর্ষক। 'সাহিত্য তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়'—আজ রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এককালে সাহিত্যই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইহাতে কাহারও কোনও সংশয় থাকিতে পারে না; কবির নিজেরও যে ছিল না, তাহার বছ প্রমাণ সেকালকার কবি-মানসের বহুতর অভিব্যক্তির মধ্যে আছে। এখন, বাংলাসাহিত্য তো নহেই, সাহিত্যই তাঁহার নিকট ছোট হইয়া গিয়াছে, এ কথা নিজ মুখে স্বীকার করায় আর কোনও সংশয়ের কারণ থাকিবে না। অথচ দেদিনও কবি তাঁহার জন্মদিনে যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আর সকল অভিমান ত্যাগ করিয়া অতিশয় সরল ও স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি কবি—আর কিছু নহেন। দেখা যাইতেছে, দে কথাও যেমন সতা, এ কথাও তেমনই সতা : অর্থাৎ কবির মনে তাঁহার নিজের জীবন-মন্ত্র সম্বন্ধে একটা ছম্ব বা দ্বিধা-ভাব কিছুতেই ঘূচিতেছে না। অথচ এ কথাও আমরা বাহির হইতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, তিনি যে 'উচ্চ আদালতে'র কথা অন্তত্ত (দিলীপ রায়কে লিখিত পত্রে) উল্লেখ করিয়াছেন—দে আদালতের বিচারে তাঁহার একটি দাবিই সাব্যস্ত হইবে—্যে, তিনি কবি ; সাহিত্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধন, একমাত্র লক্ষ্য; আর যাহা কিছু, তাহা তাঁহার ব্যক্তিজীবনের অভিমান-প্রস্থত মরীচিক। মাত্র।

তথাপি, এ কথারও একটা অর্থ আছে। রবীক্রনাথ শেষ বয়সে ভাঁহার জন্মগত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া একটা আধ্যাত্মিক সভ্যোপলব্ধির দিকে বড় বেশি করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কল্লনা এই জগৎকে, এই ধূলামাটির জীবনকেই লইয়াই স্কুট থাকিতে

পারে নাই: কবি-প্রতিভার নিবর্ত্তন-কালে, তাঁহার অশাস্ত আত্মচিন্তা একটা প্রবতর আশ্রয় সন্ধান করিয়াছে-তাঁহার আত্মপরায়ণ কল্পনা এই জগৎকে উত্তীৰ্ হইয়া বৃহত্তর প্রতিষ্ঠাভূমির সান্ত্রনা লাভ করিতে চাহিয়াছে। সাহিত্য সে সান্ত্রনা দেয় না,—যাহার প্রধান আত্রয় এই জ্বাৎ ও এই জীবন, তাহাকে ধরিয়া থাকিতে প্রাণ আর চায় না। যাহাকে এককালে শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে বরণ করিয়া তিনি তাঁহার জীবনে চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, জীবনশেষের ছায়ান্ধকারে তিনি তাহাকেই একটা অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু সাহিত্যই যে এককালে তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—এ কথা স্বীকার করিতে কুঠিত হওয়ার কারণ কি ৪ জীবনে এককালে যাহা সত্য ছিল, আজ তাহা সত্য না হইতে পারে; কিন্তু আজিকার দিনে যে আর মনোহরণ করে না, একদিন দেই যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেও সে স্মৃতি যাহাকে বিচলিত করে না, সে কি কথনও ভালবাসিয়াছিল? রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যলক্ষ্মীকেই একান্ত করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, সে কথা তিনি অস্বীকার করিলেও, তাঁহার যে জীবন কাব্যের অমরতা লাভ করিয়াছে, তাহাকে হত্যা করিবার শক্তি যে তাঁহারও নাই! এককালে সাহিত্যই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সে কথা তিনি অস্বীকার করিলেও, কাল যে অস্বীকার করিবে না।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি আমাদের মনে পডিতেছে। রবীন্দ্রনাথের আজিকার এই মনোভাব এই পংক্তিগুলিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শাজাহান যে ভালবাসিয়াছিলেন, কবির মতে সে ভালবাসা মানবাত্মার ম্ক্তিপথের অন্তরায়—প্রাকৃত জীবন তাহার সেই মহাজীবনের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ।

শাজাহান তাজ গড়িয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার সৌন্দর্গুস্টিকল্পনা এই তুচ্ছকেই আশ্রয় করিয়া, মানবাত্মার সেই অমর-জীবনের একটি উড়ে-পড়া বীজকে শিল্পকীর্ত্তিতে সফল করিয়াছে। প্রেমের চেয়ে এইরূপ আর্ট বড়। কিন্তু আত্মার অবাধ মৃক্তগতির পক্ষে এই আর্ট, এই শিল্প-কীর্ত্তিও একটা ভারমাত্র, তাহাকেও পশ্চাতে ফেলিয়া আত্মা অনম্ভের পথে নব-নব লোকলোকান্তে মহতে!-মহীয়ানের উদ্দেশে তীর্থবাত্রা করে। পংক্তিগুলি এই—

চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।

যে প্রেম সম্মৃথ পানে

চলিতে চালাতে নাহি জানে,

যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,

তার বিলাসের সম্ভাবণ

পথের ধ্লার মত জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,

দিয়েচ তা ধ্লিরে ফিরায়ে।

সেই তব পশ্চাতের পদধ্লি 'পরে

তব চিত্ত হ'তে বায়ু-ভরে

কথন্ সহসা

উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হ'তে থসা।
 ত্মি চলে গেচ্ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্ক্রে
উঠেচে অম্বর পানে,
কহিছে গন্তীর গানে—
যতদ্র চাই
নাই নাই সে পথিক নাই!

কবি শাজাহানকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিজের সম্বন্ধেই তাঁহার স্বপতোক্তি। তাঁহার কাব্যকীর্ত্তিকে পিছনে ফেলিয়া তাঁহার আত্মা অসীমের অভিসারে যাত্রা করিতে উৎস্কক। যে প্রেম তাঁহার সাহিত্যের প্রেরণা ছিল, যে পথের ধূলার মত তাঁহার পায়ে জড়াইয়া ধরিয়াছিল—সে ধূলা তিনি ধূলিকেই ফিরাইয়া দিয়াছেন। জীবনের মাল্য হইতে খিসয়া-পড়া যে বীজ 'চিত্ত হ'তে বায়ুভরে' সেই ধূলির উপরে উড়িয়া পড়িয়াছিল—সেই বীজ কাব্যের অমর অঙ্কুরে অমর পানে উঠিয়াছে; কিন্তু সে অমর শিল্পকীর্ত্তিও তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবে না—আত্মার মহিমার নিকটে সেও তুচ্ছ। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, সাহিত্যই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়।

আত্মনাধনা-পরায়ণ কবির পক্ষে শেষে এই বিশ্বাসই স্বাভাবিক। তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনার পক্ষে হয়তো সাহিত্যের মৃল্য এখন কমিয়াছে। কিন্তু এই জগতের স্থথতৃ:খচঞ্চল মোহ-মৃদ্ধ প্রেমিক যাহারা, তাহারা তাজমহলকে প্রেমের তীর্থ-রূপে, এবং তাঁহার কাব্যগুলিকে মরজীবনের অমৃত-উৎস রূপেই পূজা করিবে—সেই কীর্ত্তিকেই তাহারা স্বীকার করিবে। কীর্ত্তির অস্তরালে যে কবি আছেন, তাঁহার কি হইল—লোক-লোকাস্তরে তাঁহার আত্মা কতদ্বে কোথায় বিচরণ করিতেছে, সে ভাবনা তাহারা করিবে না। রবীক্রনাথের ব্যক্তিগত সাধনার উচ্চ আদর্শ, এবং তাঁহার রচিত সাহিত্য, এই উভয়ের মৃল্য মামুদের পক্ষে যে এক নহে, তাহা আমরাও ভূলিয়া যাই। সাহিত্য যদি রবীক্রনাথের নিজ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য না হয়, তাহাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, সে কথা আমাদের পক্ষে সত্য নহে। আমাদের কাছে রবীক্রনাথ করি—আর কিছুই নহেন। তাঁহার

যত কিছু রচনা, যত কিছু উক্তির মূল্যবিচার সেই দিক দিয়াই করিব।

এই উক্তির সঙ্গে আর যে কথাগুলি আছে, তাহার আলোচন। এখানে না করিলেই ভাল হইত। তবুও না করিলে নয়। জগতে যিনি যে ক্ষেত্রেই যত বড়, তাঁহার লক্ষ্য একমাত্রই হইতে দেখা যায়. বাকি যাহা কিছু তাহা উপলক্ষ্য মাত্র: সে যাহাই হউক, এককালে কবি বঙ্গদাহিত্যের 'গঞ্জন-হাটে' সম্পাদকী পর্যান্ত করিয়াছেন, তবু দাহিতাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল না বলিয়া, দে পাপ দেইখানেই চুকাইয়া দিয়া মুক্তিস্নান করিয়াছেন। এখন তিনি 'সাহিত্যিক হাটের রাস্তা দিয়ে চলা প্রায় বন্ধ' করিয়াছেন। সাহিত্যই যদি তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে এই কাঁটাবন ভাঙিয়া আজিও চলিতে হইত। এই সকল কথার মধ্যে, তাঁহার জীবন-ভোর বাংলা সাহিত্যের 'গঞ্জন-হাটে' একটা অম্বন্ধি-ভোগের আভাস পাওয়া যায়। তিনি এককালে সম্পাদকী করিয়া বাংলা সাহিত্যের যে সেবা করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া এখনও তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠে! তিনি আপনার চিত্তকে বাহিরের সর্ববিধ কলম্ক-কলুষ হইতে মৃক্ত রাখিতেই তৎপর; বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রের আবহাওয়া এমন অস্বাস্থ্যকর যে, তাহার সম্পর্ক এককালে যেটুকু বাধ্য হইয়া রাখিতে হইয়াছিল তাহার ফল হন্দম করিতেই তাঁহাকে মথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। এখনও দেই হাটের মাঝখান দিয়া চ্লিতে यनि ना পারেন—আবার এখনকার এই কাঁটাবন ভাঙিতে यनि ঁসঙ্কোচ বোধ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে কেহ দোষ দিবে না। রবীন্দ্রনাথ আজীবন বাংলা সাহিত্যের সেবা কি ভাবে করিয়াছেন, দে সম্বন্ধে বাঙালীর মনে তাঁহার প্রতি যদি গভীর ক্বভক্ততাবোধ জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা এমন রুড়ভাবে বিচলিত করা তাঁহার উচিত হয় নাই। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যেথানে ধূলি উড়াইয়া মল্লযুদ্ধ হয়, তাহার যে অংশটা কাঁটাবন—সেথানকার ধূলি উড়াইতে বা কাঁটা বাড়াইতে যাওয়া অবশুই তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে অসম্প্রব ; কিন্ধ তাহার সম্পর্ক হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবার এই আগ্রহ, তাহার সম্বন্ধে কেবল একটা সন্থণ উদাসীল্য পোষণ করা, কোনকালেই তাঁহার মত শক্তিমান পুরুষের কর্ত্তব্য নয়। আত্মসমর্থনে তিনি বলিয়াছেন—সাহিত্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। অন্থ বৃহত্তর লক্ষ্য কি হইতে পারে তাহা ইতিপূর্বের বলিয়াছি; এই উক্তির মধ্যে নৈরাশ্য ও আত্মাতিমান ছই-ই আছে—তাহার কোনটাই এত বড় কবির পক্ষে গৌরবজনক নহে।

## ( २ )

'প্রবাসী'র গত ছই সংখ্যায় রবীক্রনাথ একজন 'কল্যাণীয়া'কে ধর্মা সম্বন্ধে তাঁহার যে মতামত জানাইয়াছেন, তাহাতে আমরা রবীক্রনাথ সম্বন্ধে নৃতন কিছু জ্ঞানলাভ করিলাম না। এই কল্যাণীয়া মহিলাটি রবীক্রনাথকে সাতিশয় শ্রন্ধা করিলেও তিনি ধর্মা সম্বন্ধে কিছু ভিন্ন: ভাবাপরা; অথচ তাঁহার চিন্তাশীলতা ও আন্তরিকতা তুই-ই আছে। রবীক্রনাথ এই মহিলাটিকে তাঁহার ধর্মমতের সহীর্ণতা ও আন্ধ-সংস্কার, এক কথায় তাঁহার হিঁত্য়ানির অক্সানতা সম্বন্ধে সচেতন করিতে উৎস্কক, অন্ত আমাদের এইরূপই অনুমান হয়। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের কোনও বৃদ্ধি, বিজ্ঞা, উৎসাহ বা উপলব্ধি নাই, অতএব মাথাব্যথাও নাই; কিন্তু কথাটা রুঢ় হইলেও বলা প্রয়োজন মনে করি যে, রবীক্তনাথ যত বড় কবি এবং যত বড় ভাবুকই হউন, আমাদের যদি কোনদিন ধর্মপিপাসাজাগে, যদি কথনও আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনের আগ্রহ হয়, তবে তাহার পথ বাতলাইয়া লইতে আমরা রবীক্তনাথের নিকটে কথনও যাইব না।

পাঁঠা-বলির সম্বন্ধে রবীক্রনাথ নৃতন কথা কিছুই বলেন নাই; ও কথা বড় বেশি পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে দোষ নাই; সত্য যাহা তাহা অতি পুরাতন, তাহা জীবস্ত-নৃতন হইয়া উঠে বক্তার জীবন-সভ্যের আলোকে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'পাপটা যেথানকার সেখানেই থেকে যায়, বরঞ্চ কিছু বেড়ে ওঠে। মাঝে থেকে হতভাগা। প্রতীকটা পায় হুঃখ।' অর্থাৎ ধর্মামুষ্ঠান হিসাবে পাঠাবলিটা জীবহত্যা বই আর কিছুই নয় এবং তাহা নিষ্ঠুর বলিয়া সেটা একটা পাপই। বেশ কথা, অতি সত্য কথা; কিন্তু জিজ্ঞাস্ত এই, ধর্মামুষ্ঠানের বাহিরেও জীবহত্যা পাপ কি না: পাঁঠাটিকে যথন প্রতীকর্মপে বলি দেওয়া হয়. কেবল তথনই কি সে 'হতভাগা হু:খ পায়' ণু না, ক্সাইখানাতেও পাইয়া থাকে ? তাহা হইলে এই উক্তি হইতে আমরা কি অমুমান করিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ মাংসাশী নহেন ? হয়তো সে অমুমান ঠিক নহে, কারণ ওথানে আর একটা বুহত্তর সত্যের উপলব্ধি করিতে হইবে। থাএয়ার সম্পর্কেও যাহারা কোনও সংস্কারকে প্রশ্রম দেয়—তাহার মধ্যেও যাহারা বন্ধন স্বীকার করে, আচার-অম্প্রানের শুচিতা মানিয়া চলৈ—তাহারা নিজেরাই যে যুপবুদ্ধ পশু! প্রাচীন ভারতের ঋষিরা বে মাংসাশী ছিলেন না, তাহার কোনও প্রমাণ আছে? বর্ত্তমানকালে যে ভৃথতে ঋষির সংখ্যা সূব চেয়ে বেশি, সেই যুরোপ তো থাছাথাছ বিচার করে না, তাহারা ঘোরতর মাংসাশী। তাহা ছাড়া 'ঘারা জ্ঞানী তাদের তো কোনো ভাবনা নেই, তারা সকল ক্ষেত্রে স্বতই ঠিক পুথ কেয়ে চলে।' রবীন্দ্রনাথের মতে—

যাঁর। আচারে অফুষ্ঠানে সারাজীবন অত্যন্ত শুচি হয়ে কাটালেন, ভাবরসে মগ্ন হয়ে রইলেন, তাঁরা তে। নিজেরই পূজে। করলেন—তাঁদের শুচিতা তাঁদেরই আপনার, তাঁদের রসসজোগ নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত; আর মুক্তি বলে' তাঁরা যদি কিছু পান তবে সেটা তে। তাঁদেরই পার-লোকিক কোম্পানির কাগজ।"

আমাদের দেশে পুরাকালে এবং একালেও যে সকল ব্যক্তি আচারঅফ্ষানে শুচিতার পক্ষপাতী তাহাদের কোনও আশাই নাই; যেহেতু
তাহারা আচার-অফ্র্যান পালন করে, অতএব তাহারা ধার্মিক আথা
পাইবার অথবা ম্ক্তিলাভের উপযুক্ত নহে, তাহারা ভাল লোক নহে।
তাহাদের ম্ক্তি ইহলৌকিক কোম্পানির কাগন্ধ না হইয়া পারলৌকিক
কোম্পানির কাগন্ধ হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা 'নিজেরই পূজা করে'
'তাদের রসসন্তোগ নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত'; কিন্তু রবীক্রনাথের ধর্ম
তাহা নয়, তাঁহার আদর্শ মুরোপ, যথা—

যুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধির দারা তাঁদের কর্মকে মহং করে তোলেন,—তাঁরা দ্ব কালের জঞ্জে প্রাণপ্তরেন; সর্বদেশের জজে। তাঁরা যথার্থ ভক্ত।

দ্রকাল ও সর্বাদেশ না হইলে বিশ্বমানবের উপলব্ধি সম্ভব হয় না। যদি কেবলমাত্র নিজের দেশ, নিজের জাতি ও বর্ত্তমানকাল লইয়াই থাকিতে হয়, তবে তাহা বিশ্বমানবের সেবা নয়। কারণ বিশ্বমানব একটা খুব বড়, খুব মহান নাম-গোত্রহীন রহস্তমন্ম সন্তা; কবি নিজের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দিয়াছেন—"তিনি কে ? —

—জানি না কে, চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্তি-জনকারে
চলেছে মানব-যাত্রী—

এই বিশ্বমানবের মহিমা কেহ বুঝিল না, বুঝিলে কত সহজে অমৃতকে লাভ করিতে পারিত! রবীজনাথ তাহা করিয়াছেন, যথা—

চিরস্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আমার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি—নিজের ব্যক্তিগত স্থ হৃঃথ ও স্বার্থকে ভূবিদ্ধে দিতে চাই, তার মধ্যে অহুভব করতে চাই, আমার মধ্যে সত্য যা কিছু জ্ঞানে প্রেমে কর্মে, তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমি আমার ছোট-আমিকে ছাড়িরে যাই, সেই বিনি বড়-আমি, মহান আত্মা, তাঁব স্পার্শ পেয়ে ধন্ত হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি।

এসব কথা তিনি লিখিয়াছেন একজন 'কল্যাণীয়া'কে। কিন্তু এ
সাধনার করণ ও উপকরণ কি কি, তাহা তিনি বলিয়া দেন নাই; একটা
কথা বলিয়াছেন বটে—"আমি গোড়া থেকেই একদ্বের দলে ভিড়েছি,
বরের কোণ-বিহারীদের মাঝখানে যারা বেগানা—আমি সেই হা-ঘরেদের
থাতায় নাম লিখিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়লুম—ঘোরো যারা তারা
মারতে আসবে, মারতে এসেই বোরোতে শিখবে।" এ কথা ঠিক, তব্
এই যে বেরিয়ে-পড়া, এর রাহা-খবচের হিদাবটা জানাইলে ভাল হইত
নাকি? এ ম্ক্রির মূল্য কত পরিমাণ কোম্পানির কাগজ তাই
ভাবিয়াই যে আমরা 'ঘরের কোণবিহারী' হইয়া আছি। নহিলে
"ব্যক্তিগত স্থগহুংথ ও স্বার্থকে ডুবিয়ে দিয়ে" আমার মধ্যে "সেই যিনি

বড় আমি, মহান আত্মা"—দেই বিশ্বমানবের ধ্যান করিয়া, তাঁহার স্পর্শ পাইয়া ধন্ত হইতে, অমৃতকে উপলব্ধি করিতে কাহার না সাধ যায়! কিন্তু বিধি যে বাদী—সম্বলের মধ্যে সেই প্রাচীন ভারতের লোটা আর কম্বল; তেমন ভাল আলথাল্লা নাই, মোটর এয়ারোপ্লেন নাই, তেমন থানার আয়োজনও নাই। যুরোপীয় ঋষিদের মত আমাদের সে রাষ্ট্রীয় তপস্তা-ফল কোথার? বিশ্বমানবকে শোষণ করিবার বিরাট যন্ত্র এক দিকে চালনা করার ব্যবস্থা না থাকিলে অপর দিকে সেই শোষণ-রসের অমৃতগন্ধটুক্ উপভোগ করিবার স্থযোগ ঘটিবে কেমন করিয়া? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

যে মুরোপ শক্তিপ্জার বীভংস আয়োজনে বিজ্ঞানের থপরে নর-রক্তের অর্ধ্য রচনা করেছে সেই মুরোপ জানে না—বাহিরের যন্ত্র মনের দৈক্ত তাড়াতে পারে না, যন্ত্রযোগে শান্তি গড়বার চেষ্টা বিড়ম্বনা। যদিও আবার সেই সঙ্গেই ইহাও বলিয়াছেন যে—

যে য়ুরোপ জ্ঞানকে সংস্কার-মুক্ত ক'রে কর্মকে বিশ্বসেবার অনুক্ল করেছে সেই যুরোপ উপনিষদের মন্ত্রশিষ্য, তা সে জাতুক বা না জাতুক।

অর্থাৎ যুরোপ শক্তিপৃজাও করে, আবার উপনিষদও মানে— যুরোপের আত্মার ছইটা ভাগ আছে। রবীন্দ্রনাথ একটাকে স্বীকার করেন, আর একটাকে করেন না। কিন্তু এমন হইতে পারে না—ইহাই আমরা বিশ্বাস করি। আত্মার ছই তলা থাকিতে পারে—নীচের তলায় শক্তি-, পূজার আয়োজন হয়, উপরের তলায় উপনিষদ-চর্চ্চা হইয়া থাকে; একুটা নীচে না থাকিলে অপরটি উপরে থাকিতে পারে না। কাজেই যুরোপকে যদি এতই ভাল লাগিয়া থাকে, তবে কাঁটা বাদ দিয়া শুর্ই তাহার ফুল শুকিলে চলে কি? কিন্তু কুবি রবীন্দ্রনাথ ফুলই ভালবাসেন, কাঁটা সহ্

ছরিতে পারেন না। তাই মুরোপের গুণ্ডাদের ত্যাগ করিয়া ঋষিদের ক্লেগুরুভাই পাতাইয়াছেন।

্রই ঋষিদের কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। কি রর্ভমানে কি অতীতে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ কোনও ঋষির সাক্ষাৎ গান নাই—এক দেই উপনিষদ ছাড়া। যেমন Theology শিখাইতে Medville College-এ ছাত্র পাঠাইতে হয়, তেমনই ঋষি বা সাধু-শঙ্গমের জন্মও য়ুরোপেই তীর্থযাত্রা করা উচিত; অন্যত্র আর কোথাও এত ঋষি তো নাই!—

স্ত্য কথা বলি, বিদেশেই তাদের বেশী দেখলুম, কিন্তু ভারা যে দেশে থাকে সে দেশ বিদেশ নয়, সে বে সর্বমানবলোক। সেই দেশেরই দেশান্থবাধ আমার হোক এই আমার কামনা।

এর চেয়ে স্পষ্ট করিয়া নিজ দেশের প্রতি ঘুণা ও অবজ্ঞা রবীক্সনাথ বোধ করি আর কোথাও প্রকাশ করেন নাই। এত উচ্চভাবের স্ববারি আমরা আর কোথাও দেখি নাই।—ইহারই নাম বিশ্বমানব-পূজা, ইহারই দাধন-পন্থা বিশ্বপরিশীলনচর্চ্চা! সেই বিশ্বমানব মুরোপেরই এক অংশে প্রকাশ পাইয়াছেন, তিনি সেইখানেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন; দেশে কোথাও তাঁহার প্রকাশ রবীক্সনাথ দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন নাই—দেশে তাঁহার অপ্রকাশের দিকটাই তিনি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং সেজন্ত দেশ তাঁহাকে অতিশয় পীড়া দেয়। তাই বার বার দেশ ছাড়িয়া তিনি বিদেশে ছুটিয়া যান। তিনি বলেন—

য়ুরোপে যে অংশে তিনি সভ্যরূপে প্রকাশ পেয়েছেন সেথানে আমি আনন্দ করি, আমাদের দেশে যে অংশে তিনি মুগ্ধ, আচারে আছের সেথানে আমার মন অভাস্ক পীডিত।

বাছাই করিবার কি অদাধারণ ক্ষমতা! আনন্দ করিবার জন্ত যুরোপের অংশবিশেষ, এবং পীড়াবোধের জন্ত দেশের অংশবিশেষ তিনি বাছাই করিয়া লন!

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-

আমার জীবনের মহামস্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে, যে উপনিষদকে একদা বাংলা দেশের নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেছিলেন রামমোহন রায়ের জাল-করা, যে উপনিষদ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার…যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বৃদ্ধদেব…ইত্যাদি।

আরও যোগ করা যায়—যে উপনিযদের 'কবি-প্রাণনা'য় রবীক্রদেব বিশ্বমানৰ হইয়াছেন, এবং য়ুরোপে সেই ঋষিদের আধুনিক সংস্করণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বড ভাল কথা, বড় যথার্থ কথা। কিন্তু বাংলা দেশ তো উপনিষদ কথনও মানে নাই, এখনও মানে না। এই বৰ্কার অনাখ্য-অধ্যুষিত দেশে উপনিষদের বাণী প্রচার করিয়া রামমোহন রায় জাতির যে উপকার করিয়াছেন, তাহা তো এখনও আমরা চাক্ষ্য করিতেছি না; কয়েকজন সমাজত্যাগী শৌখিন বাবু মাৰ্জ্জিত চশমার আড়াল হইতে উপনিষদের জ্যোতিবিচ্ছবিত ন্তিমিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন বটে; কিন্তু এ পর্যান্ত জাতির জীবনে, তাহার রাষ্ট্রচেতনায়, তাহার ধর্মামুষ্ঠানে, তাহার সমাজ-জীবনে—কোথায়ও উপনিষদের মন্ত্র-প্রভাব তো আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। বরং, এ জাতির ধর্ম্মে-কর্মে, প্রাণের প্রবৃত্তি ও মনের উৎসাহে যদি কোনও নবজীবনের সাড়া জাগিয়া থাকে তবে ' তাহার উৎস সন্ধান করিতে হয় অগ্যত্ত—অন্ত মহাপুরুষের অনুপ্রাণনীয় 🕒 वाःना (मर्ग উপনিষদের আবিষ্কার না হয় রাম্মোহন করিয়াছিলেন, কিন্ত ভারতের অন্যান্য দেশে উপনিষদের চর্চ্চা নিশ্চয় একেবারে লোপ

পায় নাই, তাহারা উপনিষদের মন্ত্রে কতথানি সাড়া দিয়াছে দ ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিভিন্ন যুগে যে নব-নব ধর্মপ্রচার ও ধর্ম-গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে তাহাতে উপনিষদ কি কাজ করিয়াছে ? বাংলা দেশ উপনিষদকে যদি গ্রহণ না করিয়া থাকে, তবে ভালই করিয়াছে, কারণ. ধশ্ম পুঁথিগত ভাব-সাধনা নয়; জাতির জীবনগত সাধনা। ভারতবর্ষে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও তৎসমুদয়ের আদর্শমূলক যে ধর্ম-সাধনার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার মন্ত্র পরবর্তী বহু জাতির রক্তধারা ও ভাবধারার সমন্বয-প্রাস্থত। স্বভাব ও স্বধর্মের গতি-প্রকৃতির নিয়মে যে ধর্ম মতঃপ্রবর্ত্তিত ও মতঃনিয়ন্ত্রিত হইয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা প্রতিপদে জীবনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়াছে—তাহা কথনও জাতির ঐতিহ্য বা লোকধর্মকে অগ্রাহ্য করে নাই। জাতির সেই জীবন-ধৰ্মী আত্মাকে কোনও নিছক ভাববাদ বা ব্যক্তিস্বাতম্ভ্ৰাদপিত বিশ্বমানব্রাদ কথনও পুষ্ট বা তৃপ্ত করিতে পারে না। রামমোহন রায় কত্তক উপনিষদ আবিষ্কার বাংলার যে সম্প্রদায়েরই মহাগৌরবের বস্তু रुউक, करम्कजन जां जि-धर्मरीन कूल हुत-विनामी अरुः मात्रम्य अपनार्थ বাবু তাহা লইয়া মতই আক্ষালন করুক, এ যুগেও উপনিষদ কাহারও প্রাণকে সঞ্জীবিত করে নাই। যদি সত্য কথা বলিতে হয়, তবে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই কর্ম-সাধনার যুগে, কেবল বাংলা দৈশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে যে একথানি ধর্মগ্রন্থ ধর্মপিপাস্থ গৃহী, অথব। 'জাতিপ্রেমিক কর্ম্মী ও মনীধীর প্রাণে-মনে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, সে গ্রন্থ ্গীতা'। এ যুগে ইহার পঠন-পাঠন, টীকা-ভাষ্য এবং প্রচার-প্রচেষ্টার অন্ত নাই। ভারতে যে বিশেষ ধর্ম এখন লোকধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে. ধাহার প্রভাবে ভারতের নানা স্থানে মরদেবতার অসংখ্য আবির্ভাব

দেখিতেছি—প্রেমে কর্মে ও ত্যাগে মাহুষের জীবনে যে মহাকাবোর মহিমা দেখিতেছি—দেই ধর্মের যাঁহারা গুরু, তাঁহারা এই গীতাকেই স্থাপীতা করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলা দেশে এই গীতার আদর অনেক দিন হইতে দেখা দিয়াছে, কিন্তু সম্প্রদায়বিশেষ তাহাকে লইয়া বহু বিদ্রূপ করিয়াছে—বাংলা সাহিত্যে তাহার প্রমাণ আছে। 'গীতা' হিনুর ধর্মগ্রন্থ বলিয়া তাহা এখনও অস্পুশ্র হইয়া আছে; অন্তত এই উপনিষদ-ধ্বজীরা কথনও গীতার নামোল্লেখ করেন না—তাহার আলোচনা বা চর্চ্চা তো দূরের কথা। সত্য কথা বড়ই অপ্রিয় হয় জানি—কিন্তু সতাকে চোখ বুজিয়া অস্বীকার করা যায় না। রবীক্রনাথের মূথে আমরা কথনও গীতার শ্লোক শুনি নাই। তাহাতে ত্বংথ করি না, কারণ 'গীতা'কে বাঁহারা মাথায় করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারাই আজ এ জাতির ইহ-পরত্তের কাণ্ডারী—সমগ্র ভারত আজ তাঁহাদের চরণে মাথা রাথিয়া ধন্ত হইয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা চিরদিন মাথায় করিয়া রাখিব-কিন্ত ধর্মপ্রচারক রবীন্দ্রনাথের আসন কোথায়, তাহা আমরা ভালরপই জানি ৷

আর একটা কথা। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ হইতে ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, এবং প্রাচীন ভারতের সেই বাণীকে শ্রদ্ধা করেন বলিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করেন। কিন্তু ঐ শ্লোক-গুলির যে ব্যাখ্যা তিনি করিয়া থাকেন, তাহা কি সেই ঋষিদের মনের কথা, না নিজের মনোমত করিয়া সেগুলির তিনি ন্তনতর ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন? উপনিষদের যে আসল তত্ত্বথা, তাহা কি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানববাদের সমর্থন করে? তাঁহার মৌলিক কবি-কল্পনার সাহায্যে, তাঁহার নিজেরই আত্মগত ভাবসাধনার ক্লপে, তিনি উপনিষদকে আত্মগাৎ

করিবার অধিকারী হইতে পারেন; কিন্তু সে ক্ষেত্রে উপনিষ্দের শ্লোক নয়, রবীন্দ্রকৃত ভাষ্যই আসল বস্তু--তাহার ঋষি রবীন্দ্রনাথ নিজেই, তাহা আসলে রবীক্রোপনিষৎ। তাঁহার নিজের ভাবসাধনার পক্ষে যাহা উপাদেয়, তাহাকে উপনিষদের শ্লোকে মণ্ডিত করিয়া স্বপক্ষে উপনিষদের সাক্ষ্য এমন ভাবে থাড়া করিয়া, অজ্ঞ জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার এই অধ্যবসায় কি তাঁহার মত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষেত্ত উচিত ? উপনিষদের আত্মতত্ত্ব যে এইরূপ বিশ্বমানবতার মন্ত্র নয়, য়রোপীয় ঋষিগণও যে দেই ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষপাতী নহেন, তাহা যুরোপীয় চিস্তা ও সাধনার ইতিহাস যাঁহারা এতটুকু জানেন, এবং ভারতের চিন্তার বৈশিষ্ট্য যাহার। অবগত আছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কি অপূর্ব্ব মনস্বিতা !—তাঁহার হাতে পড়িয়া আজ উপনিষদকে কবুল করিতে হইতেছে যে, বুদ্ধও তাহারই ভক্তিমান শিষ্ম, এবং আধুনিক যুরোপের বিশ্বপ্রেমিকেরা তাহারই বিশ্ব-ব্রহ্মবাদের তত্ত্জান অজ্ঞাতসারে আত্মদাৎ করিয়াছে। উপনিষদের যে ব্যাখ্যা রবীক্সনাণ করিয়া থাকেন, मि विषय विषय विश्व कार्य অধিকারী তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্মই আমি এ কথার উল্লেখ क्रिलाम। উপনিষদ, রবীক্রনাথ বা সম্প্রদায়বিশেষের সম্পত্তি নয়; ভারতীয় ভাবসাধনা ও তত্ত্বসন্ধানের যে মৌলিক প্রতিভা তাহাকে এত মূল্যবান করিয়াছে—ব্যক্তিবিশেষের আত্মভাব-সাধনার দলিল-রূপে তাহার সেই গৌরব হ্রাস হওয়া বাঞ্চনীয় নহে।

বৈশাথ, ১৩৩৯

# রবীম্রকাব্য-প্রেরণা—পরিণাম ও পুরস্কার

( )

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে গিয়া 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র চর্চচা কেবল সঙ্গত নয়, কর্ত্তব্যও বটে; কিন্তু যৌবনের পুস্পোত্যানটিকেও তথায় তুলিয়া লইয়া গিয়া চম্পক-শাখায় হরতকী ফলাইবার চেষ্টা শুধুই হাস্থকর নয়ে, মিথ্যাচারও বটে। রবীন্দ্রনাথ যে অধুনা কবি হওয়া অপেক্ষা ঋষি হওয়ার দিকে ঝুঁকিয়াছেন তাহা আমরা জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে, যোল বংসর বয়স হইতে সত্তর পর্যন্ত তিনি যে কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই—করিয়াছেন, এই কথাটি আমাদিগকে বিশ্বাস করাইবার জন্ম এ সাধ্য-সাধনা কেন গুরবীন্দ্রনাথ পত্রচ্ছলে লিথিয়াছেন—

এইটুকু নিঃসন্দেহে পাওয়া গেল যে, আমি কবি। কিন্তু কবি বললেও সংজ্ঞাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কবির প্রেরণা কিসের, এবং তার সাধনার শেষ ঠেকানাটা কোনখানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সেও আমি জানি। আমার সব অহুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছেন মাহুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে ও ত্যাগে। সেই মাহুষ ব্যক্তিতে এবং মাহুষ অব্যক্তে।

"কবির প্রেরণা কিসের, এবং তাহার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোন্থানে এর একটা পরিষ্কার জবাব চাই"—তাহারই জবাবে রবীক্রনাথ এই কথাগুলি বলিয়াছেন। জবাবটি যে পরম উপাদেয়, সে বিষয়ে আশা করি তৃই মত হইতে পারে না, কিন্তু জবাবটিতে বড় বিলয়্ম ঘটিয়াছে। পঁচিশ বৎসরু পূর্কে যাহারা তাঁহার কাব্য পড়িয়াছিল

তাহারা নিশ্চয়ই এ রহস্ত জানিত না। তবে ফি. কবির 'সাধনার শেষ ঠিকানা' না জানায়, 'কবির প্রেরণা কিসের' তাহা সমাক বৃঝিতে না পারিয়া, তাহারা কাবারস আস্বাননে বঞ্চিত ছিল ? তাহারা যখন যে কবিতা পড়িয়াছে সেই কবিতার প্রেরণা কবিতাকেও মতিক্রম করিয়া কবির নিজব ব্যক্তিগত সাধনায় কোথায় গিয়া পৌছিবে--সে সংবাদের অপেক্ষা তাহার। কি রাখিত ? না, এক একটি কবিতার মধ্যে যে রসস্প্রে সম্পূর্ণ হইয়া আছে তাহাতেই তাহারা প্রিতৃপ্র হইত ? ক্তির এই তুর্দ্দ ঋষিত্ব-প্রেরণার পরিচয় যাহারা পায় নাই, কোন্ ঘাটে তাঁহার তরী আসিয়া ভিড়িয়াছে তাহা জানিবার স্থযোগ যাহাদের হয় নাই, যাহারা ইতিমধ্যেই ভবলীলা দাঙ্গ করিয়াছে, দেই হুর্ভাগাগণ কি অন্ধকারেই ঘুরিয়া মরিল? রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাগুলি যে ফলের ফুল সেই ফল যথন তাহারা দেখিল না, তথন ফুলের গন্ধ-মধুর কি অসম্পূর্ণ পরিচয়ই তাহারা পাইয়াছে! রবীক্রনাথের সব অন্তভূতির ধারা ঘে-মানবের মধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে, সে মানব তথনও প্রকট इरेश উঠেন নাই—উঠিলে, कि ज्ञानमरे ठाराता ভোগ করিতে পারিত। তাহারা 'রবীন্দ্রনাথ'-কাব্যের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠাই পড়িয়াছে; একটিও সম্পূর্ণ কবিতা পড়ে নাই—সে সকল কবিতা বিচ্ছিন্ন পংক্তি মাত্র। এক কথায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কবিতা পড়িলেই হুইবে না, আমাকে পড়; আমার শেষ না পাইলে আমার কবিতার শেষ পাইবে না।

় কবি একটি দৃষ্টাস্তও দিয়াছেন—

বছকাল আগে 'কড়ি ও কোমলে'র যে একটি কবিতায় লিখেছিলুম—

<sup>&</sup>quot;মাসুবের ( sic ) মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

তার মানে হচ্চে, এই মানুষ ষেথানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই। সেই জক্মই মোটা মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডিওলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারিনে। স্বাক্ষাত্যের খুঁটিগাড়ি করে' নিথিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না, কেন না অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্বলোকে। আমরা রাছ্গ্রস্ত হয়ে মরি যেথানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁডাই।

— 'তার মানে হচ্চে'—শুনিলেই ভয় করে! কবি এখন একাধারে कालिमान ও মल्लिनाथ। नखुत वरनत भर्याख वाँ हिया थाकित्न कवित्क ध কি এমন মরা মরিতে হয়! রবীন্দ্রনাথের কি একবারও মনে হইল না যে, তিনি বুড়া হইলেও তাঁহার কবিতা বুড়া হয় নাই ? সেই চির-মৌবনা অপ্সরীকে এমন করিয়া নিজের সঙ্গে সহমরণে বাঁধিতে চাহিলে সে শুনিবে কেন ? 'কড়ি ও কোমলে'র ঐ কবিতাটির উপর অত্যাচার না করিয়া তাঁহার আধুনিক কালের কোনও শুক্লকেশিনীকে বাছিয়া লইলেই তো ভাল হইত। কিন্তু তিনি যে প্রমাণ করিতে চান—কবিতার হবিয়ারই তিনি আজীবন পাক করিয়াছেন! হায় 'মানব'! তুমি তথন 'প্রাণের থেলায় তরঙ্গিত' হইতে—'বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়'! তুমি তো তथन 'निथिन-मानव' श्रेया উঠিতে পার নাই। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই 'নিখিল-মানব' বহুবচন নয়-একমেবাদ্বিতীয়ং, যথা-"আমরা রাহুগ্রন্ত হয়ে মবি যেথানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই"। এ সেই বন্ধণ—একেবারে neuter gender। 'স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি করে এঁকে ঠেকিয়ে রাখা' তাঁহার অসাধ্য। কবির মনে আজকাল স্বাজাত্যের বিভীষিকা এতই বেশি যে, পাছে, মাহুষকে ভালবাসার কথায় স্বলেশ-বিলেশের কথাও আসিয়া পড়ে, তাই সম্গ্র

মানবগোষ্ঠীকে পিণ্ডীভৃত করিয়া তাহাব ব্রহ্মনিধ্যাসটুকুই তিনি পেটেন্ট করিয়া লইয়াছেন।

'কড়ি ও কোমলে'র সেই কবিতাটি নাকি এই ব্রহ্ম-নির্য্যাসভর। একটি শিশি। পাঠকগণ মূল কবিতাটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন—

মরিতে চাহি না আমি প্রশ্বর ভ্বনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই স্থাকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবস্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের থেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়—
মানবের স্থে তৃঃথে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো বচিতে পারি অমর আলয়।

'মরিতে চাহি না আমি স্থন্দর ভূবনে', 'এই স্থ্যকরে, এই পুশিত কাননে' 'জীবস্ত হৃদয় মাঝে', 'মানবের স্থথে তৃংথে', 'তোমাদেরি মাঝথানে'— এ সকলের 'মানে হচ্ছে'—'মায়্য় যেথানে অমর সেইথানেই বাঁচতে চাই।' কেন না, অমরতা তাঁহারই মধ্যে যে মানব 'সর্কলোকে',—'এই স্থ্যকরে এই পুশিত কাননে' নয়! 'জীবস্ত হৃদয় মাঝেও' নয়, কারণ তাহা হইলে যে সত্যই মরিতে হইবে—'জীবস্ত হৃদয়' তো জীবস্ত বলিয়াই একদিন মরিতে বাধ্য। 'তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল, তোমাদেরি মারথানে লভি যেন ঠাই'—এ কথারও বোধ হয় অর্থ—'যেথানে মায়্য়য়্ম সেইখানে'। অপূর্ব্ব!

কিন্তু এ রোগের কি ঔষধ আছে? রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, তিনি যাহার জনক তাহাকে গলা টিপিয়া মারিবার অধিকারও তাঁহার আছে।

এককালে মাস্থবকে মাস্থবের চক্ষে দেখিয়া, মাস্থবের প্রেমকেই মহিমান্বিত করিয়া নির্কিশেষ নিথিল-মানবের পরিবর্ত্তে এই দেহধারী বিশেষ্-দেবতার বন্দনা করিয়া তিনি যে পাপ-কর্ম করিয়াছিলেন, তাহার দায়িত্ব কি এমনই করিয়া অস্বীকার করা যায় ? এই আত্ম-পরায়ণতার মোহে তিনি তাঁহার এককালের যথার্থ কবিত্বের উপর আজ্কাল যে অত্যাচার স্কুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। পুরানো নাটকগুলিকে ক্রমাগত ভাঙিয়া যে ভাবে তাহাদের মৃগুপাত করিতেছেন, তাহাতে কাহার না হৃঃথ হয় ? এখন আবার সেকালের কবিতাগুলিরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, তাঁহার নিজেরই সেই ভবিশ্বদাণী বৃঝি বা সত্য হইল।—

প্রজন্ম সত্য হ'লে কি ঘটে মোর সেটা জানি, আবার আমায় টানবে ধ'রে বাংলাদেশের এ রাজধানী।

বে বইখানি পড়বে হাতে
দগ্ধ করব পাতে গাতে,
আমার ভাগ্যে হ'ব আমি
দিতীয় এক ধূমলোচন।
আমার হয় ড' করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

অতএব সাধু সাবধান! রবীন্দ্রনাথের যে জন্মান্তর ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন রবীন্দ্রনাথের হাত হইতেই রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলিকে বাঁচাইবার জন্ম সকলের অবহিত হইতে হইবে।

#### ( २ )

এবারকার একটা অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তিনি কবি, নানন্দদানই তাঁহার কাজ, অতএব প্রতিদানে কেবল প্রেমই তাঁহার প্রাপা। বড় ভাল কথা। আদান-প্রদানের হুই দিকই বেশ সরল সহজ নয় কি ? কাব্য যাহার ভাল লাগে সেই কবিকে ভালবাদে। ইহার অর্থ কিন্তু ইহাই নয় যে. কবিকে কাব্য হইতে পৃথক করিয়া ভালবাসিতে হইবে। কাব্যের মধ্যে যদি কবিই ব্যক্ত হন, মাতুষ্টি অব্যক্ত থাকেন, তাহা হইলে আনন্দও যেমন স্থলত হয়, প্রতিদানে ভালবাসাও তেমনই সহজ হইয়া উঠে। কিন্তু অব্যক্ত মাতুষটি বেগানে বেশিমাত্রায় ব্যক্ত হইতে চান, এবং কাব্যের বাহিরেও যদি ব্যক্তিটি নানা ভঙ্গিতে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, তাহা হইলে এই প্রেম অবিচলিত থাকিতে পারে না। আবার যদি কবির সঙ্গে ব্যক্তিটিকেও অভিন্ন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা হইলে অন্তত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বাধা বিস্তর। कार्रण, य िक निग्राष्ट्रे रुप्तेक, वाक्ति रवीस्त्रनाथरक ভानवाम। मञ्जर হইলেও, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার সেই ব্যক্তিম্বকে এমন 'স্ব্যক্ত' করিবার পক্ষপাতী—শুধু ব্যক্তিপ্রেম নয়, স্বাজাত্যবোধকেও অস্বীকার कतिया 'निश्विल-मानद्व'त धार्म अमन निमध एर, स्मिशास्त्र मानवीय সংস্কারের ভালবাসা পৌছিতে পথ পায় না। এমত অবস্থায় কাব্যগত কবিটিকে ধরি-ধরি করিয়াও ধরা যায় না। তিনি নিজ কাব্যের যে টীকাভায় প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে সে কাব্যে মাহুষের পাঞ্চত্তিক সন্তাই লোপ পাইতে বসিয়াছে। এ অবস্থায় প্রেম যে পথ খুঁজিয়া পায় না! কবিকে ভালবাসা আগেকার কালে সহজ ছিল; কারণ, তথন কবিতার শ্লোকেই কবির পরিচয় নিবদ্ধ ছিল—সে কবিতায় কোনও আধ্যাত্মিক মতবাদ, কোনও স্বতন্ত্র আদর্শ-সাধনা, কোনও ব্যক্তিধর্মের ঘোষণা থাকিত না।

রবীন্দ্রনাথ যে প্রেম দাবি করিয়াছেন, তাহা কবি-ব্যক্তির প্রতি প্রেম বলিয়াই মনে হয়। কাব্যে যিনি আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন তিনি অবগ্রাই কবি—কিন্তু সেই আনন্দের প্রতিদানে যিনি প্রেম চাহিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় কেবল কবি নহেন, মানুষও বটে ; এ প্রেম সেই ব্যক্তির প্রতিই প্রেম বলিয়া বৃঝিতে হইবে। ভালবাসিতে হইলে রক্তমাংসের মানুষ চাই—উভয় পক্ষেই। কবি আনন্দ দেন বলিয়াই কবি-ব্যক্তিটিকে প্রেম করার প্রয়োজন হয় না—কবি-ব্যক্তির সহিত কাব্যের কবিমানসের কোনও সম্পর্ক নাই: তাই কবিতা ভাল লাগে বলিয়া মামুষ্টিকে ভাল লাগিবে এমন কোনও কথা নাই। দেখা যায়. যাহারা এই কবি-মাতুষ্টিকে লইয়াই নাচে, তাহারাই কবিতার ভাবনা সবচেয়ে কম ভাবে। আবার ইহাও দেখা যায়, যে কবি যত যথার্থ কবি তিনি জন-সমাদরে তত উদাসীন। রবীন্দ্রনাথও যদি এই জন-সমাদরই বিশেষ করিয়া চাহিতেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি এত বড় কবি হইতে পারিতেন না। কিন্তু আজ তাঁহার সেই কবিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে. তাই জন-সমাদরের প্রতি তাঁহার লোভ আর চাপা থাকিতেছে না। কে কোণায় তাঁহার কবিতার ছল ধরিতেছে, কাহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে না

বলিয়া ভয় দেথাইতেছে, কোন্ দলকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন্ দলের প্রীতি সাধনী করিতে হইবে—এই সকল ভাবনা তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতেছে। তিনি এখন নিজ কাব্যের মূল্য নিজেই নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে—সে কাব্যের আদি ও শেষ-প্রেরণার সঙ্গতিসাধন করিতে, সকল কালের সকল কবিতায় সেই এক ঋষিমন্থের বিকাশ বুঝাইয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

জানি, অনেকেই বলিবেন, রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁহার কবিকর্ম্মের পুরস্কার-স্বরূপ দেশের কাছে একটু প্রেমই দাবি করিয়া থাকেন, তাহাতে এত কথা বলবার প্রয়োজন কি ? কবির পক্ষে এইটুকু তুর্ব্বলতা কি অতিশয় স্বাভাবিক নয় ? কিন্তু যাঁহারা উক্ত প্রতিভাষণটি ভাল করিয়া পড়িয়াছেন. তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, কথাটা শুধু ইহাই নয়। রবীন্দ্রনাথ জানেন, তিনি দেশবাসীর হৃদয়ে আশানুরূপ প্রীতির উদ্রেক করিতে পারেন নাই; এবং ইহাও আমরা জানি যে, তিনি তাঁহার কাব্যের যথার্থ সমালোচনা পছন্দ করেন না। তাঁহার অভিভাষণের এক স্থলে ইহার স্বস্পষ্ট ইঙ্গিতও আছে। প্রথমটির সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহার কাব্যে জনমনমোহিনী কল্পনার অবকাশ খুবই অল্প-কাব্যে যে হৃদয়-ঘনিষ্ঠ ভাবসংস্কারের আন্দোলনে সাধারণ মান্তুষের প্রাণ সাড়া দেয়, সেই স্থুল স্থ-তঃথ হর্ষ-শোক তাঁহার কাব্যের প্রধান প্রেরণা নয়; এ কারণ, যে জন-সমাদর তিনি আকাজ্জা করেন তাহা তাঁহার প্রাপ্য নয়। সেজ্ঞ ্হঃথ করাও উচিত নহে। কবিকে মামুষ ভালবাদে যে গুণে, ঠিক সেই . গুণ তাঁহার কাব্যে নাই ; কিন্তু কবিতাকে ভালবাসিবার মত যথেষ্ট . গুণ তাঁহার কাব্যে আছে: সে ভালবাসা—প্রেম নয়, **সুক্ষ** রসবোধের অপেকা রাখে। অতএব যাহারা তাঁহার কাব্যকে ভালবাদে, তাহারা যথার্থ ই কাব্য-প্রেমিক। কিন্তু এ ভালবাস। ব্যক্তি-সম্পর্কের ভালবাস।

নয় বলিয়াই তাহারা তাঁহার কবিতাকে তাঁহার কবিতা বলিয়াই ভাল-বাদিবে না—তাঁহার সকল কবিতাই নির্দ্ধিচারে গ্রহণ করিবে না। তাহাতে যদি কবির প্রতি প্রেমের অভাব প্রকাশ পায়, তাহাতে কবির আত্মাভিমানে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু চিরন্তনী কাব্যস্থলরীর তাহাতি কোনও অমর্যাদা হইবে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিব। রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' নামক কবিতাটি একটি অতি উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয় কবিতা বলিয়াই আমরা জানি। এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাভঙ্গী, তাঁহার জন্মগত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, একটা ভাব-বিরোধের মধ্যে পড়িয়া আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাটি জনপ্রিয় হইবার কারণ, উহার কতকগুলি পংক্তিতে তিনি বাস্তব-জীবনের তৃঃখ-তৃদ্ধশার ওজস্বিনী বর্ণনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং তাহার প্রতি গভীর সহামুভ্তি প্রকাশ করিয়াছেন—

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মৃক সবে,—য়ান মৃথে লেখা গুধু শত শতাকীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্বন্ধে যত চাপে ভার
বহি' চলে মলগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—
তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি',
নাহি ভর্মে অদৃষ্টেরে নাহি নিশে দেবতারে অরি',
মানবের নাহি দেয় দোয়, নাহি জানে অভিমান,
গুধু ছটি অয় খুঁটি কোন মতে কটক্লিট প্রাণ
রেথে দেয় বাঁচাইয়া! সে অয় য়থন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্কাক নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,

দরিজের ভগবানে বাবেক ডাকিরা দীর্গশাসে মরে সে নারবে। এই সব মৃচ্ দ্লান মৃক মুখে দিতে হবে ভাষা, এই সব আস্তি গুছ ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা;

—শুনিলে মাতুষ মাত্রেরই হৃদয় সাড়া দেয়, মন্তুম্মত্ব-পিপাসা জাগে। কবি তাঁহার নির্জ্জনবাসিনী আত্মমুগ্ধা কল্পনাকে জনতা-জীবনের দিকে ফিরাইবার জন্ম কবিতালন্দ্রীর নিকট আকুল প্রার্থনা জানাইয়া এই কবিতাটি আরম্ভ করিয়াছেন। বেশ বুঝা যায়, ব্যক্তিগত আদর্শের সজ্ঞান সাধনায় তিনিও মাঝে মাঝে কুণ্ঠা বোধ করেন; তাঁহার জ্ঞান যেন অতি উচ্চ ভাবসাধনাতেই নিঃশেষ না হয়, বাস্তব জীবন-সংগ্রামে তাহা যেন মামুষের প্রাণে আশা উৎসাহ ও শক্তি সঞ্চার করে—এমন ইচ্ছাও হয়। কিন্তু, এই কবিতাটিতেই আমরা দেখিতে পাই, এ প্রবৃত্তি তাঁহার কবিতার পক্ষে সম্ভব নয়; তাহার দে প্রেরণা অতি শীঘ্র নিংশেষ হইয়া যায়; কিয়ংক্ষণ মাত্র এই বাস্তব চুঃখ-চুদ্দশার কথা, এই আর্ত্ত্রাণব্রতের মানবপ্রেম ঘোষণা করিয়া তাঁহার কবিতা আবার সেই ব্যক্তি-স্বপ্ন, সেই লোকাতীত আদর্শচর্যা, সেই 'বিশ্বপ্রিয়া' ও 'নিরুপমা সৌন্দর্যালক্ষী'র ধ্যানে এই ধরা ছাড়িয়া উদ্ধ স্বর্গে উন্মার্গগামী হয়। কোথায় বাস্তব ্জগতের বাস্তব তুঃথের প্রতিকার-বাসনা, আর কোথায় স্থদূর নক্ষত্র-লোকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া কেবল আত্মগত আদর্শের সত্যনিষ্ঠাভিমানের জ্যুষাত্রা !—

> মহাবিশ্বজীবনের তরক্ষেতে নাচিতে নাচিতে নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সভ্যের করিয়া ধ্রুবতারা। মৃত্যুতে করি না শকা! ত্দিনের অক্ষ ক্রুপধারা

মন্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে তার কাছে,—জীবনসর্বস্থ ধন অর্পিয়াছি যারে জন্ম জন্ম ধরি! কে সে ? জানি না কে! চিনি নাই তারে, গুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি' রাত্রি-অন্ধকারে চলেছে মানব যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে ঝড়ঝঞ্চা বজ্রপাতে, জালায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তর-প্রদীপ থানি!

কিন্তু কিঞ্চিৎ পূৰ্ব্বে কবি বলিতেছেন—

সম্প্ৰেতে কটের সংসার,
বড়ই দরিদ্র, শৃক্ত, বড় ক্ষ্ড, বদ্ধ অন্ধকার।—
অন্ধ চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মৃক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল প্রমায়ু,—

অথচ ইহার জন্ম তিনি মান্ন্যুবকে যে আদর্শে অন্নপ্রাণিত করিতে চান, তাহাতে জনহিতৈষণা অপেক্ষা সৌন্দর্য্য-সাধনার আত্মনিষ্ঠা অথবা আধ্যাত্মিক সত্য-পিপাসার আবেগই প্রবল। এই সকল মৃচ মৃক মান মৃথে অম তুলিয়া দিবার পক্ষে—প্রাণ, স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্ল পরমায়ু প্রভৃতি লাভের পক্ষে—প্রীষ্ট, চৈতন্ত, বৃদ্ধ, গ্যালিলিও, লৃথারের সত্য-সাধনা কতথানি উপযোগী? সে সকল মহাপুরুষের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক চরিত্র-মহিমা মান্ত্রেরে জীবনকে যে দিক দিয়া যে ভাবে অন্থ্রপ্রাণিত করে, সাংসারিক তৃদ্দশা-মোচনের সঙ্গে তাহার সাক্ষাং সম্বন্ধ কতটুকু? সন্মুথেতে যে কষ্টের সংসার রহিয়াছে, তাহার কল্যাণ সাধন করিতে হইলে কি এইরূপ সত্য-সাধনার পন্থাই উপযুক্ত? বরং এই একটি অতি সহজ্ব সত্য আমরা জানি যে, মান্নয়ের তুংখমোচন-ব্রত যিনি গ্রহণ করেন, তাহার

কাছে এই প্রত্যক্ষ নরমূর্ত্তি ছাড়া আর কোনও নারায়ণ থাকিতে পারে না; তাঁহার কাছে, বিশ্বমানব, বিশ্বজীবন বা বিশ্বপ্রিয়া প্রভৃতি যাবতীয় ধারণা কল্পনাবিলাসমাত্র: তিনি নিজ ইষ্টদেবতার সাযুজ্য লাভ বা কোনরূপ স্বর্গ কামনা করেন না—নিরুপমা সৌন্দর্যালক্ষীর ধ্যান্ত করেন না। তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা হয় এই—

ন তথং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন পুনর্ভবং। কাময়ে তঃখতপ্তানাং প্রাণীনামার্তিনাশনং॥

অতএব দেখা যাইতেছে, এই কবিতাটি যেন পূর্ব্বমূথে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, সহসা মধ্যপথে পশ্চিমমুখে ফিরিয়াছে; অর্থাৎ যেদিকে ছিল সেই দিকেই ফিরিয়া গিয়াছে। 'এবার ফিরাও মোরে—' কবির আবেদন **जारात कावानमा प्रश्रुत करतन नारे। हेराट आ**न्ध्या रहेरात किहू নাই, বরং কবিকল্পনা এথানে স্বধর্মই পালন করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া, এই কবিতাটির মধ্যে যে স্থম্পষ্ট ভাব-বিরোধ ঘটিয়াছে, তাহাতে ইহাকে একটি স্থপরিকল্পিত, স্থসম্বন বা স্থসম্পূর্ণ কবি কীর্ত্তি বলা যায় না। কিন্তু না বলিলেও রক্ষা নাই। উহার মধ্যে কত ভাল ভাল sentiment উৎকৃষ্ট বাক্যবিত্যাস। এবং অপূর্ব্ব ছন্দ-ঝন্ধার রহিয়াছে--তাহাতে কোন বাঙালী পাঠক মুগ্ধ না হইবে ? যে মুগ্ধ না হয় দে শুধুই হতভাগ্য নয়, वृद्ध ७७ वर्ष - तरमद वावाद विरक्षम करत! कावादम य कृत्वद গ্ন্ধের মত—তাহা কি বুঝিবার বা বুঝাইবার ? কবিতায় ভাব-বিরোধ হইলেই বা! সকল ভাব কি সেই এক রসে গিয়া মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায় না ৪ তাহা ছাড়া, কবি যদি বড় কবি হন, তাহা হইলে তাঁহার সকল কবিতাই বড় কবিতা। এমন করিয়া সমালোচনা করিলে কবিকে প্রেম করা হয় না।

এই প্রেম-নিবেদনের প্রসঙ্গে সবশেষে একটা কথা বলিব। রবীক্রনাথকে এযুগের বাংলা সাহিত্যিক যে প্রেম নিবেদন করিয়াছে, তাহার তুল্য প্রেম আর কোন্ কবি পাইয়াছেন? আর কোন্ সাহিত্যে এক যুগ ধরিয়া আর কোন্ কবির—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এই অকথিত বাণী এমন ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে? রবীক্রোত্তর বাংলাসাহিত্য রবীক্রনাথের চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছে—দে সাহিত্যের আর কোনও ধর্ম নাই—দে রবীক্রময় হইয়াছে; তাই একালের বাংলাসাহিত্য সেই সকল সাহিত্যিকগণের ম্থ দিয়া ষ্থার্থ ই বলিতে পারে—'ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরও কি তোমার চাই।'

মাঘ, ১৩৩৮

### রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র

শরংচন্দ্রকে বাড়াইবার জন্ম রবীক্রনাথ বিষম-প্রতিভার প্রতি যে কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাহার জন্ম সম্প্রতি একথানি পত্রিকায় কোন এক লেখক বিস্তর ত্বংথ করিয়াছেন, এবং রবীক্রনাথের এই মত-পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে যে ইন্ধিত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা লেখকের সহদয়তার প্রশংসা করিলেও স্থ্রদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমরা কিঞ্চিৎ আমোদও না পাইয়াছি এমন নয়। লেখক রবীক্রনাথের প্রতি রুত্ত ইহতে সম্কৃতিত নহেন, সে সৎসাহস তাঁহার আছে; কিন্তু শর্ৎচক্রের মহিমা এতটুকু ক্ষ্ম করিতেও তাঁহার হাদ্কম্প উপস্থিত হয়।

লেথক যথন বন্ধিমের পক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তথন তুইটি কথা তাঁহার মনে রাখা উচিতে ছিল। প্রথম, বঙ্কিমচন্দ্রের মর্য্যাদা ক্ষুত্র করিতে পারেন এমন ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথেরও নাই: বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার জবান যদি সত্যই বেঠিক হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রতিবাদ করা অবশ্রুই কর্ত্তব্য ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম কান্নাকাটি আদৌ শোভন নয়। বাংলাসাহিত্যের দেব-সভায় বঙ্কিমচক্র বজ্রপাণি ইক্র; তাঁহার দেই বিত্যাৎ-বলয়িত রাজ-মহিমার দঙ্গে শর্ৎচন্দ্রের মহিমা যে নিতান্তই ত্রনার অযোগ্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্ম কি উকিল থাড়া করিতে হইবে ? শরৎচক্র স্থলেথক ঔপন্যাসিক মাত্র—তিনি একজন কথাশিল্পী, তিনি কবি-মনীষী নহেন; বিশ্বমচন্দ্র ঔপত্যাসিক হিসাবেও **মতি উচ্চ কবিদৃষ্টির অধিকারী, দে কবি-প্রতিভার দঙ্গে যে মনীষা যুক্ত** হইয়াছিল, তাহা আধুনিক কালে কয়জন বাঙালী দাবি করিতে পারে ? আজ যদি কথাশিল্পের নৃতন আদর্শ বা ফ্যাশন অফুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপত্যাসগুলি বাতিল হইয়া যায়, তাহাতে বন্ধিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার গৌরবহানি হয় না—শেক্সপীয়ার মিণ্টন, গেটে, হিউগো, এ কালের রসিকসমাজে বাতিল হইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বকালের রসিক-সমাজে তাঁহাদের আসন কি অচল অটল হইয়া নাই? এ কালের বাঙালী বড় দরদী হইয়া উঠিয়াছে, কাব্যে উপন্থাসে যে লেথকের যত 'দরদ', সে-ই তত জনপ্রিয়; তাই রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্রের আড়ালে পড়িয়াছেন। যেমন ধর্মে, তেমনই সাহিত্যে, এই জাতিগত sentimentalism আমাদের মাথা থাইয়াছে—সাহিত্যেও "নদে' ভেসে যাওয়া" চাই, যে যত ভাসাইতে পারে সেই তত মনের মাত্রয়। শুধুই আধুনিক কালের মনোভাব বলিয়া নয়, বঙ্কিমচজ্রের উপরে শরৎচন্দ্রকে স্থান দিবার প্রবৃত্তি এ জাতির স্বভাবধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মূল্য বৃথিতে হইলে যে ধরনের রসবোধ, ভাবকল্পনাতেও ষে পৌরুষ ও চারিত্র্যপ্রীতির প্রয়োজন, তাহা এ জাতির সংস্কারে নাই। আমাদের দেশে সাহিত্য-বিচারের বালাই এ কালে প্রায় নাই বলিলেই চলে; সাহিত্য-বিচারের নামে বিদ্দান্ত আপ্রুচিওয়ালাদের নিন্দা-প্রশংসার নাগরদোলায় কে কথন উঠিতেছে ও পড়িতেছে, তাহার হিসাব রাথিয়া কোনও লাভ আছে ?

উক্ত প্রবন্ধের লেথক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অন্থযোগ করিয়াছেন— এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার এই মত-পরিবর্ত্তনের মূলে আর কোনও কারণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার একটা বিরাগের কারণ আমর। অনুমান করিতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বমানবতার অতি-উদার কালচার আয়ত্ত করিতে পারেন নাই; তিনি জাতির ধর্ম ও জাতির ইতিহাসকে অত্যধিক শ্রন্ধা করিতেন। তাহা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই যেভাবে মাতুষ হইয়াছিলেন, তাহাতে বন্ধিমচন্দ্রের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁহার একটা স্থগভীর অশ্রদ্ধা বন্ধমূল হইবার কথা ; এক দিকে 'তত্ত্বোধিনী' এবং অপর দিকে 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' হিন্দুর হিন্দুত্ব লইয়া যে বিবাদ-বিতর্ক চলিয়াছিল ' তাহার কিছু আভাস এই প্রবন্ধ-লেথকও দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অলোকসামান্ত প্রতিভা সেকালে রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করিলেও, কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইলেও, আর এক প্রবন্ধলেথক তাঁহার প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে রবীন্দ্রনাথের যে আক্রমণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেনু, যাহার উত্তরে বন্ধিমচন্দ্রের সেই উক্তিটি—

'ববির পশ্চাতে ছায়া'ব কথা—অনেকেরই শ্ববং আছে। ইহাতে বিশ্বিত হইবার কারণ নাই; বঙ্কিমচন্দ্র নিজ-দেশ জাতি ও ধর্মকে ভালবাসিয়া তংকালীন কুসংস্কারম্ক বিচারপন্থী নবজ্ঞানবিজ্ঞানগর্নিত সমাজের নিরতিশয় অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি এ সমাজের মনোভাব ব্ঝিতে হইলে আচায়্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের প্রথম যৌবনের রচনা New Essays in Criticism নামক পুস্তক হইতে কিছু উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উক্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র শাল মহাশয়, সেই বয়সেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচারবৃদ্ধির পরিচয়শ্বরূপ লিথিয়াছেন—

The successive waves of revival and transfiguration of the old regime in Europe traced above will prepare us for a study of the parallel movement in Bengal known as neo-Hinduism, or the Hindu revival....

Said Chateaubriand, the leader of the third movement in France, "I am a Bourbonist in honour, a monarchist by conviction, and a republican by temperament and disposition"; and in this country, in need of an equally comprehensive plea, stands, no doubt, the thinker who contributed to its literature of Illumination an article entited 'Mill, Darwin and the Hindu Religion', another headed 'Miranda, Desdemona and Sakuntala', an exposition of the Sankhya Philosophy, and a pamphlet on Samya ('Egalite'), once the leader of the vanguard of emancipation and deliverance, now the Balaam of the children of Moab and, we may say too, of Philistia!...

"Navajiban (the New Life), a journal which was started as the organ of neo-Hinduism, suggests by its very title, the working of that impulse which led Hardenberg, the rhapsodist of the fourth European movement of romantic revival, to call himself Novalis. Many of the articles in this journal on the Puranic gods and goddesses, on Hindu Pantheism and Ethics, on Hindu festivals, ceremonials and customs, illustrate that grotesque and incongruous blending of the physical with the spiritual which in Germany reached its apex in Novalis's Disciples at Sais. A hopeless sterility, a blank stunned stare, an incongruous mysticism, a jelley-fish structure of brain and heart are the characteristic features of this hybrid literature of impotence, as we may call it, in distinction from the literature of power and the literature of knowledge.

এ প্রসঙ্গে আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এ
প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯০০ খ্রীষ্টান্দে, তারপরে পুন্মু দ্রণের
প্রয়োজন হয় নাই। আজ বন্ধিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের
মূল কারণ সন্ধান করিতে গিয়া সেকালের কিঞ্চিৎ কাহিনী উদ্ধার করিতে
হইল। বন্ধিমচন্দ্র তাঁহার অতুলনা কাব্যপ্রতিভা ও মনীযার বলে
একদিন এ জাতির আত্মসম্মান প্রবৃদ্ধ করিবার জন্মই যে সাহিত্য-সাধনা
করিয়াছিলেন, তাহাকে যে সম্প্রদায় কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই,
আজ সেই সম্প্রদায়েরই গৌরবস্থল রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তাঁহার সেই
সাধনাকে আমরা অবভা করিতে শিথিয়াছি। বন্ধিম-বিবেকানন্দ এ জাতির
কেই নয়, আজ আমরা সন্ধূলেই নাকি রাম্মোহন রায়ের মানস-পুত্র!

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিপ্রেম ও কবি-প্রতিভা, এই হুইয়ের মধ্যে ভাবের বিচ্ছেদ ছিল না, ইহাই তাঁহাৰ স্বচেয়ে বড় কলং--সাহিত্যিক হিসাবেও! আজিকার এই বিশ্বমানবতা ও মানস-মুক্তির দিনে বঙ্কিমচন্দ্র অচল। রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যে উপন্থাসের ধারা যেভাবে ধরিয়া দিয়াছেন, তাহাতে শবংচন্দ্রেই তাহার চরম পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁহার তুইটি অভিযোগ, একটি— তাঁহার উপত্যাসে Realism নাই, তিনি রোমান্সের পৈঠার উপরে উঠিতে পারেন নাই; দিতীয় অভিযোগ এই যে, তিনি উপক্রাসে ধর্মতত্ত্ব ও সঙ্কীর্ণ স্বদেশপ্রেমের স্থলভ উচ্ছাদের দারা কবিকল্পনার মধ্যাদা হানি করিয়াছেন। দ্বিতীয় অভিযোগটির সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা পূর্বে বলিয়াছি; রবীন্দ্রনাথ আজ যে বিশ্বমানবতার মহাভাবে বিভোর, তাহার মূল কোথায়—আমের পোকা যে মুকুলেই জন্মায়—তাহা আরও বিশদ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সংস্কার জিনিসটা অতি অল্প বয়সেই গড়িয়া উঠে, তার পর বয়সে মান্তুষের প্রতিভা ও মনীষা যত বড় रहेगारे (**मथा मिक, जारात मत्न (मरे मःश्वातरे अ**ष्ट्रम रहेगा थारक। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অতিশয় মৌলিক ও অসাধারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহা যে কোনও সংস্কারের দারা নিয়ন্ত্রিত নয়—এমন কথা অঘথার্থ। আনন্দমঠ, দীতারাম বা দেবীচৌধুরাণীর যে দোযই থাক, মেই দোষ সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে যে কবিশক্তির পরিচয় আছে, যে প্রতিভার প্রমাণ আছে, তাহা যদি স্থলভ ২ইত--যদি সেই জাতীয় আরও বিশ-পঁচিশথানা উপত্যাস আমাদের সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত— এক কথায়, ঐ সকল উপন্থাদেই যে শক্তি যে মাত্রায় সফল হইয়াছে তাহাই যদি আর পাচজন লেখকের মধ্যে আমরা পাইতাম, তাহা

হইলে বাংলা সাহিত্য যে অধিকতর সমৃদ্ধ হইত না, তাহা কে বলিবে !
ধর্মসমস্থা ও স্বদেশপ্রেমের সম্পর্ক থাকায় উহা যদিও থাঁটি সাহিত্য হইয়া
না থাকে; অর্থাৎ কবিকল্পনা যেমনই হউক, তাহার বিষয় লইয়া যদি
আপত্তি উঠে—উপন্থানে যদি সাইকলজির সাদা জলের পরিবর্ত্তে, যুগ
জাতি ও সমাজের রং লাগিয়া থাকে, এবং সেই জন্মই যদি তাহা
অপাংক্রেয় হয়—তবে সাহিত্যের ইতিহাসে এই আধুনিক যুগ ছাড়া, আর
কোনও যুগের প্রতিভাকেই গ্রাহ্ম করা যায় না। বিদ্যুদ্দির এক
প্রেণীর উপন্থাসে তাঁহার কবিকল্পনা যে থানিকটা মোচড় থায় নাই,
আমি সে কথা বলিতেছি না; কিন্তু রসিকমাত্রেই জানেন যে, এই
অবান্তর অভিপ্রায় সত্ত্বেও সেই সকল উপন্থাসে যে পরিমাণ রসক্ষির
পরিচয় আছে, তাহা তাঁহার প্রতিভার অসাধারণত্বই প্রমাণ করে;
রবীক্রনাথও যে তাহা বুঝেন নাই বা বুঝিতে সম্মত নহেন, তাহার কারণ
আমরা পূর্বের্ব বিবৃত করিয়াছি।

এখন প্রথম অভিযোগটির কথাই বলিব। রবীন্দ্রনাথের মতে বিষ্ক্রমন্দ্র হে-শ্রেণীর উপন্থাস রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে কল্পনার সত্য নাই, তাহা নিছক রোমান্স-জাতীয় অপরিপুষ্ট সাহিত্য। ইহাতে বিষ্ক্রমন্দ্রের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠতা একেবারে অস্বীকার করা হইয়াছে। এক কালে যথন রবীন্দ্রনাথ মাত্র কবি ছিলেন, যথন কাব্যকে কাব্য-হিসাবেই উপভোগ করিবার ও তাহার রস বিশ্লেষণ করিবার শক্তি, কবিশক্তির মতই তাহার পূর্ণমাত্রায় ছিল, তথন তিনি বন্ধিমন্দ্রের প্রতিভার পূজা করিয়াছিলেন—এক 'রাজসিংহে'র সমালোচনাতেই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আজ তিনি সাহিত্যের আদর্শ অপেক্ষা উচ্চতের আধুনিকুতার আদর্শে আরুষ্ট, তাই কাব্য-স্বান্থতিও

যেমন, কাব্য-সমালোচনাতেও তেমনই, তাঁহার সে শক্তি আর নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে, তাঁহার উপক্যাস-কাব্যগুলির স্ষ্টিনৈপুণ্য সম্বন্ধে, এ প্রসঙ্গে কোনও বিস্তারিত আলোচনার অবকান নাই: কেবল ছুই চারি কথা এখানে বলিব। সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়, এক যুগের রস-কল্পনা হইতে অপর যুগের রস-কল্পনার পার্থক্য নির্দ্দেশ ও তাহার হেতু নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়া থাকে; কবিগণের সমসাময়িক যশ ও প্রতিপত্তির মূল্য নির্দ্ধারণও হইয়া থাকে; কিন্তু কাব্য-স্থাষ্টর নানা form ও ভঙ্গির যে বৈচিত্র্য যুগে যুগে প্রকাশ পায়—তাহার তুলনামূলক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার কি রসিকের কাজ? যে যুগে যে ভিদিরই প্রাত্মভাব হউক, শক্তিশালী লেখকের হাতে সেই ভঙ্গির প্রতিষ্ঠা হয়, এবং সাহিত্যে তাহা অমর হইয়া থাকে। যুগে রুচির পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু সাহিত্যে যাহা classic বা 'চিরস্তন', তাহা চিরদিনই স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যুগধর্মী গড়্ডালিকার দল তাহাকে অরুচিকর মনে ক্রিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা সাহিত্যের রসপ্রমাতা, জাঁহারা তাহার মূল্য সম্বন্ধে কথনও ভুল করেন না। বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্স লিখিয়া কিছুমাত্র অপরাধ করেন নাই; রোমান্স লিখিবার শক্তি তাঁহার ছিল, গল্প রচনা করিবার অসাধারণ স্পষ্ট-প্রতিভা তাঁহার ছিল—তাঁহার নিজের কবিধর্ম তিনি পালন করিয়াছিলেন; বাংলা সাহিত্যে সে ধরনের শক্তি আর কাহারও হয় নাই, আমরা ইহাই জানি। রোমান্স বলিয়াই যদি নিরুষ্ট কাব্য হয়, এবং বিয়ালিষ্টিক উপস্থাস যদি বিয়ালিষ্টিক বলিয়াই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য আজকালকার অনেক রিয়ালিষ্টিক লেথক রাম খ্রাম হরিও বঙ্কিমের অনেক উপরে। রবীক্রনাথ অবশ্রুই জানেন যে, আরব্য উপন্যাসও বিশ্বসাহিত্যের একটি ক্লাসিক; তিনি যদি বলেন

তাহার মধ্যে 'আযাঢ়ে' গল্প বলিবার যে শক্তি আছে—তাহাই তাহার মূল্য, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপক্যাদে Real ও Romance-এর একটা জগা-থিচুড়ি আছে, তাহাতে কবিশক্তির সাফল্য নাই, তবে অবশ্র আমরা নাচার। কিন্তু রোমান্স বলিয়াই তাহা হেয়, এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যে এই রোমান্স ঝরিয়া গিয়া যথন Real প্রকাশ পাইল, তথনই আমরা প্রকৃত উপন্তাদের আস্বাদ পাইলাম—ইহা সাহিত্যিক রসবিচার নহে— ইহা ক্ষচিবিবর্ত্তনের কথা: ইহাকে বলা যায়—আর্টেও ক্রমবিকাশনীতির সমর্থন। যদি তাহাই হয়, তবে অজন্তার চিত্রলিথন-পদ্ধতি এখনও এত মৃল্যবান কেন? কালিদাদের 'শকুন্তলা' আজিকার এই নব্য-নাটকীয় রীতির যুগে অপাংক্তেয় নয় কেন ? 'শকুন্তলা'র কথাই ধরা ষাক। উক্ত নাটকে হিন্দুসমাজের একটা বিশিষ্ট আদর্শ, হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্মের একটা বিশেষ নীতির সমর্থন আছে: তাহা ছাডা রোমান্সের তো ছডাছডি: তথাপি কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যতথানি সদয়, বৃদ্ধিমচন্দ্রের প্রতি তাহার অর্দ্ধেকও নহেন কেন ? রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে ইদানীং যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথেরই একটা নৃতন পরিচয় আমরা পাইলাম—সেই উক্তির দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের অমর কবিষশের বিন্দুমাত্র লাঘব ঘটিবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স রোমান্স হইলেও তাহাত্ব মধ্যে যে বাঙালীত্বর্ক্ত পুরুষ-প্রতিভার পরিচ্য আছে—যে প্রতিভা মহাকাব্য ও নাটক-স্কৃষ্টি প্রতিভার সমজাতীয়, যাহ এ পর্যান্ত বাংলা সাহিত্যে আর কোনও লেথকের ভাগ্য ঘটে নাই তাহার মূল্যনির্ণয় এ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেথক করিবেন; ও যুগে তাহা হইবে না, কারুণ, এখন সাহিত্যে একেশরবাদের যুগ, যাহার সাহিত্যেও 'একমেবাদ্বিতীয়ং'-মন্ত্রের উপাসক, তাহারা এক-বে পাইয়াই উন্মন্ত হয় ; তাহাদের রসবোধ কোথায় গ্

বৈশাথ, ১৩৩৯

#### রবীন্দ্রনাথ ও রামমোহন

সাহিত্যের কোন সংস্থার বা প্রেরণা রামমোহনের ছিল না। রামমোহনকে তাহার জন্ম দায়ী করাই অন্যায়। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে জিনায়া একপ্রকার তীক্ষধার নৈয়ায়িক বৃদ্ধির অধিকারী হইয়া, নিজের মান্স-অভিজাতা ও সামাজিক অভিজাতোর অভিমান মিটাইবার জন্ম সমাজ-সংস্কারে ও ধর্মসংস্কারে একরূপ শৌথিন মনোবৃত্তির চর্চ্চাই যাঁহার জীবনে লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার মধ্যে কোনরূপ সাহিত্যস্প্রির প্রেরণা অসম্ভব বলিয়াই তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে কুত্রাপি তাহার পরিচয় নাই। জ্ঞানবৃত্তির যে উদ্দীপনায় একপ্রকার দাহিত্যের জন্ম হইয়া থাকে তাহাও এইরূপ বাদবিসম্বাদের তাড়নায়, অর্থাৎ, আত্মমত-ঘোষণার নিরন্তর চেষ্টায়, সম্ভব নয়। বিছাসাগরের পর্বের, এই প্রকার প্রতিভার ঘারা বাংলাভাষায় কোন সাহিত্যের পত্তন যে হয় নাই, রামমোহনের ব্রচনার বিষয় ও ভাষাই তাহা প্রমাণ করিতেছে। সে ভাষার ছাঁচ ও ভলি পরীক্ষা করিলে তুইটি বিষয়ে নিংশন্দেহ হওয়া যায়; প্রথম, সেই কালেই তাহা অপেকা সৌষ্ঠবযুক্ত ও সাহিত্যগন্ধী ভাষা, অপর লেথকের বচনায় দেখা দিয়াছে। দ্বিতীয়ত, রামমোহনের যে ভাষা, সে ভাষা বাংলা-গভের বিকাশধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; পরবর্তী যুগে যে ছাঁচে

যে ভঙ্গিতে বাংলা-পত্যের ক্রমবিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে রামমোহনের ভাষার চিহ্নমাত্ত নাই—সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার মত যুক্তি বা প্রমাণ আর কি হইতে পারে? আজ আমাদিগকে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে যে সাহিত্যজ্ঞান, যে তথ্যপ্রমাণ, ও যে আদর্শ অফুসারে চলিতে হইবে, তাহাতে এইরূপ সাম্প্রদায়িক মনোভাব বা ব্যক্তিগত ভক্তির কোন স্থান নাই। রামমোহনের কালে বাংলা সাহিত্যের জন্মই হয় নাই; সাহিত্যের জন্মের সঙ্গে সংস্কেই সাহিত্যের ভাষারও জন্ম হয়, তংপুর্ব্বে হয় না; কেবল, যখন কোন সাহিত্যিক প্রতিভার উদয় হয়, তখনই ভাষা ও সাহিত্য রূপসোষ্ঠব লাভ করে। আজ বিংশশতান্দীর এই যুগেও বাংলার শিক্ষিত-সমাজে এইরূপ মূর্থতা যে প্রশ্রেয় থাকে, ইহাই আমাদের শিক্ষালীক্ষার পক্ষে নিরতিশয় লজ্জাজনক।

কিন্ত রামনোহনকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতে রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবি-ভাষা ও কবি-যুক্তির পরাকাঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কবির পক্ষে যুক্তি অপেক্ষা প্রাণের আবেশপ্রস্ত মনোহারিণী উপমাই অধিকতর স্বাভাবিক হইলেও, রবীন্দ্রনাথ তথন কল্পনাকুল্ল ছাড়িয়া বিচারাসনে বসিয়াছেন—কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও তাহার ইতিহাসের এমনই হুর্ভাগ্য যে, বিচারপতির বেশে তিনি ওকালতির চরম করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে নানা চিন্তাপূর্ণ ও অন্তর্ল ষ্টিসম্পন্ধ আলোচনার পরে তাহার আসল বক্তব্যটি এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"নব্যবন্ধের প্রথম স্বাষ্টিকর্তা রাজা রামমোহন রায়ই প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে গছ সাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়া দেন।" তৎপূর্কে রবীন্দ্রনাথ 'সর্বসাধারণের ভাষা' ও 'সাধারণ সাহিত্যে'র প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং 'ভাবৃক্

সভার জন্ম পতা, ও জনসভার জন্ম গতা'—ইহাও ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। তথাপি, রাজা রামমোহনকেই নব্যবঙ্গের প্রথম স্বষ্টকর্ত্তা এবং বাংলা দেশে গগু-সাহিত্যের ভূমি-পত্তনকারী আখ্যা দিয়াছেন। নব্যবঙ্গের প্রথম স্ষ্টেকর্ত্তা বলিলে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এমন কি চতুর্থ স্ষ্টেকর্ত্তার কথাও ভাবনার বিষয় হইয়া উঠে; দে সম্বন্ধে তিনি আর কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই। আবার, বিষয়টি "বাংলা জাতীয় সাহিত্য"; রামমোহন সেই সাহিত্যের ভূমি-পত্তন করিয়া থাকিলে—বিজ্ঞাসাগরের কালে ভূমিষ্ঠ হইয়া বন্ধিমচন্দ্রের কাল পর্যান্ত যে-সাহিত্য বাঙালী হিন্দুর ধ্যান-জ্ঞান, আশা-আকাজ্ঞা, ভাব ও ভাবনার প্রোজ্জ্বল প্রভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল, উনবিংশ শতকের সেই শেষ পাদে যে সাধনার পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছিল রামক্বঞ্চ-বিবেকানন্দের দেই অপূর্ব্ব বাণীতে—যে বাণীতে সর্ব্বযুগের ভারতীয় সাধনা—বেদ-পুরাণ-তন্ত্র—একই আত্মার অমৃত পম্বারূপে সমন্বিত হইয়াছিল—সেই সাহিত্যের সেই বাণীর কোন অংশে রাজ। রামমোহনের বাণীর প্রেরণা আছে? 'জাতীয় সাহিত্য' যদি দর্কদাধারণের দাহিত্য হয়. তবে রামমোহন জাতির মনে-প্রাণে অবতরণ করিয়া, ভারতীয় সাধনার সর্বযুগাশ্রয়ী বিচিত্র ভাবধারায় তাহাকে সঞ্চীবিত করিয়া, কোন চতুর্ঘারমুক্ত তীর্থমন্দিরে, তাহারই আঅ-দেবতার সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়াছিলেন ? 'জাতীয় সাহিতা' অর্থে যুদি সাধারণের সাহিত্যই হয়, তাহা হইলে রামমোহনের দারা তেমন সাহিত্য সৃষ্টি কি সম্ভব ? রামমোহন ছিলেন ঘোর আভিজাত্যাভিমানী, স্বাতন্ত্র্যধর্মী পুরুষ। তিনি ব্যক্তি-জীবনে যেমন ঘোর আত্ম-সচেতন বিষয়ী পুরুষ ছিলেন, দেশের ও দশের কার্য্যও তিনি তেমনই সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে, আত্মগত ধারণা ও অভিকৃচি অমুসারে যেটুকু

করিয়াছিলেন, তাহাতে একরোণা মনের ভাব ও নিরাপদ পৌরুষ-প্রচারের লক্ষণই পরিস্ফুট। তিনি যত কিছু লেখনী-কর্ম করিয়াছিলেন তাহার বিষয় বা প্রেরণা যেমন সাহিত্যিক নয়, তেমনই তাঁহার ভাষাও বাদ-বিতর্ক ও মত-প্রতিষ্ঠার ভাষা, এবং সে ভাষাও কোন প্রকারে বাক্যের আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। অতএব রামমোহনের সাহিত্য যেমন 'জাতীয় সাহিত্য' নয়, তেমনই তিনি জ্ঞানবিতরণের জন্ম যে ভাষা স্ষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নয়—স্থপাচ্যও নয়। কিন্তু তাঁহারই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিথিয়াছেন, "এখন জনসভার জন্ম গত অবতীর্ণ হইল। বামমোহন রায় আসিয়া সরস্বতীর সেই আম-দরবারের সিংহদার স্বহস্তে উদ্যাটিত করিয়া দিনেন।" যদি দার উদ্যাটনের কথাই হয়, তবে কোন অর্থে রামমোহনই প্রথম দেই দার উদ্যাটন করিয়াছিলেন ? 'দ্বার উদ্যাটন' তো তাঁহার সমস্ময়ে এবং পর্বের আরও অনেকে করিয়াছিলেন। আবার, তাঁহারই উদ্ঘাটিত সেই দ্বারপথে পরবর্ত্তীদিগের কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেখা যায় না। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম স্থম্পষ্ট ও স্থাচ্চন্দ আকারে গতা রচনা করিয়াছিলেন, যথা, কৃষ্ণমোহন বা অক্ষয়কুমার, তাঁহাদের কেহই রামমোহনের সেই পত্যের ছায়াও মাড়াইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। যদি বলা যায় তিনিই প্রথম অতিশয় গুরুতর তত্ত ও চিন্তারাজিকে একপ্রকার সর্গ গতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও গভের দার উল্যাটন করা হয় না কারণ, বিষয় যেমনই হউক, গভ-রচনায় ভাষার এমন একটি রীতি ধরাইয়া দেওয়া চাই, যাহা পরবতী লেথকগণের সাক্ষাং সহায় হইয়াছে (तथा याय: तामरमाहरनत गण रय रमक्रम रकान व्यातांकरन नागियां जिन তাহার প্রমাণ বাংলাদাহিত্তার বিকাশমুথে কুত্রাপি পাওয়া যাইবে না

১৮৪০ হইতে আমরা যে প্রকৃত গদ্য-সাহিত্যের স্থচনা লক্ষ্য করি তাহাতে রামমোহনকে স্মরণ করা বা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি রামমোহনের সেই সাহিত্যকে 'রাজভোগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং এমন রাজভোগ তিনি যে প্রজাসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন—তাঁহার সেই রাজোচিত বদান্ততার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিওকেই ধন্ত করিয়াছেন। রামমোহন যাহা করিয়াছিলেন তাহা যে সর্ক্রসাধারণের ছুপ্পাচ্য, অতএব আর যাহাই হউক, সে বস্তু যে সাহিত্যপদবাচ্য নয়—এই অতিশয় সহজ কথাটাকেই পাশ কাটাইবার জন্য তিনি যে উপমার মৃক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাও একাধিক কারণে চমকপ্রদ। তিনি লিখিয়াছেন—

সেই আদিমকালে রামমোহন পাঠকদিগের জন্ম কি উপহার প্রস্তুত করিরাছিলেন ? বেদাস্তদার, ব্রহ্মস্ত্র, উপনিষং প্রভৃতি চরত গ্রন্থের অফুবাদ। আমাদের দেশে অধুনাতন কালের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথমে মানবসাধারণকে রাজা বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বলিয়াছেন, সাধারণ নামক এই মহারাজকে আমি যথোচিত অতিথি সংকার করিব—আমার অরণ্যে ইহার উপযুক্ত কিছুই নাই, কিন্তু আমি কঠিন তপস্থার দ্বারা রাজভোগের হৃষ্টি করিব।

"বেদান্তসার, ব্রহ্মস্ত্র, উপনিষং প্রভৃতি ত্রহ গ্রন্থের অফুবাদ"—
ইহাই সাধারণ-নামক মহারাজের রাজভোগ! সেকালে এই রাজভোগ
সাধারণ নামক মহারাজ' কেমন উপভোগ করিয়াছিলেন তাহা জানি না,
কিন্তু আজিকার দিনের দেই মহারাজ ( আমি গত চল্লিশ বংশরের কথা

বলিতেছি) সে রাজভোগ যে অঙ্গুলি-মুখেও আম্বাদন করিয়া থাকেন, সে সংবাদ তাঁহারাই জানেন—খাঁহাদের মতে সেই রাজাই নব্যবন্ধের স্প্রেক্টিকর্ত্তা। যুরোপে খাঁহারা মাতৃভাষায় বাইবেল অন্থবাদ করিয়াছিলেন তাঁহারই যে সাধারণ নামক মহারাজের রাজভোগ প্রস্তুত করিয়াছিলেন—এ কথা মানি, কেন না, বাইবেল একাধারে কাব্য, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র; এমন গ্রন্থ সাধারণের পক্ষে পরম উপাদেয় হইবারই কথা; কিন্তু বেদান্তসার, ব্রহ্মস্ত্র, উপনিষ্ধ প্রভৃতির অন্থবাদও যে সাধারণের রাজভোগ—এ কথা রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যতত্বদর্শী কবির মুখে যে কারণে বাধিল না—তাহাকে যদি অন্ধ-ভক্তি বলা না যায়, তবে তাহা কি?

রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক-মনোভাবাপন্ন বলিলে কথাটা যথার্থ হইবে না, তাহা জানি; কিন্তু এইরূপ উক্তির মূলে যাহা আছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের নানা স্থানে—হিন্দুসমাজ, হিন্দু-আদর্শ ও হিন্দু-সংস্কারের বিরোধী, এবং অপর এক তন্ত্রের পক্ষপাতী সেই মনোভাব, তাঁহার কবিপ্রেরণা ও ধর্মগত আদর্শের মূলেও লক্ষ্য করা যাইবে। ইহা যদি ব্যক্তিগত না হইয়া সাম্প্রদায়িক হয়, তবে তাহা আমাদেরও তুর্ভাগ্য।

রামমোহনকে লইয়া এই যে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন, ইহাও ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী। রামমোহন আজিকার দিনের মত রাজ ছিলেন না; তিনি কোন নৃতন সমাজ স্কুন করেন নাই, বরং পুরাতন সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষার একান্ত প্রয়াসী ছিলেন—অর্থাৎ কোন বিষয়েই তিনি নির্বোধ ছিলেন না। কোন নৃতন ধর্ম স্থাপন নয়—স্বাধীন ধর্ম-চর্চোর জ্বল্প তিনি যে একটি চক্র গঠন করিয়াছিলেন, সেই সভাতেও গায়ত্রী বা বেদপাঠ বান্ধানুর দ্বারাই হইত; এরপ সভা-স্থাপন একজন নিষ্ঠাবান নৈয়ায়িক বা বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে কিছুমান্ত্র অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। রামমোহন উপবীত, গলাজল, ব্রাহ্মণ পাচক—এ সকলেরই মূল্য বুঝিতেন; এবং জ্ঞানে ও ধ্যানে ( আত্মীয় সভার উপাসনায় ) পৌত্তলিকতা বর্জন করিলেও, দেবোভর সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগে তাঁহার কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। তিনি হিন্দুসমাজভূক্ত ছিলেন বলিয়াই, এক দিকে সেকালের হিন্দুগণ যেমন তাঁহার প্রাণ্য সম্মান ও প্রশংসার বিষয়ে কোন সাম্প্রদায়িক কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই, তেমনই তাঁহার মত একজন ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির স্বাধীন মতামত, ও কোন কোন কার্য্য আশঙ্কাজনক মনে হওয়ায়, তাঁহার কথা ও কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহাও রামমোহনের জীবিতকাল ও তাহার ঠিক পরবর্ত্তী সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য মাত্র। রামমোহন দেশ ও সমাজকে যে অবস্থায় দেথিয়াছিলেন, অনতিকালের মধ্যেই সে অবস্থার গুরুতর পরিবর্ত্তন রামমোহনের বাণীতে ঘটে নাই। হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ছই-পুরুষের মধ্যে, য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ও নীতিশাস্ত্র, শিক্ষিত হিন্দুসমাজে যে নৈতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক ছন্দের স্পষ্ট করিল, তাহা রামমোহনের আবির্ভাব না হইলেও ঘটত ; এবং রামমোহনের দৃষ্টি যদি সত্যই তেমন ঋষিস্থলভ দ্রদৃষ্টি, হইত, তাহা হইলে তিনিই এই ভবিদ্যং সমস্থার সমাধানমূলক একটা কিছু স্পষ্ট করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু ফল হইল অন্তর্মণ। রামমোহনের ব্যক্তিস্বাতম্বাস্থলক চিন্তা ও ভাব—রামমোহন যাহা কল্পনা করেন নাই—তাহারই সহায় হইল, সমাজ হইতে পৃথক একটা Protestant বা বিক্ষরাদী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইল। ইহারাই আসল

সমস্তাকে যেন বলপূর্বক ছেদন করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়ধ্বজা উত্তোলন হিন্দু-রামমোহনকে তাহাদের সেই নবধর্মের দীক্ষাগুরু বলিয়া, তাহারা তাঁহার আদর্শ ও অফুষ্ঠানসকলের এক স্বপক্ষ-সমর্থন-মূলক ব্যাখ্যা করিল। তাহার পর হইতেই হিন্দুসমাজের পক্ষে রাম-মোহনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, পরবর্ত্তী ইতিহাদে হিন্দুজাগরণ যে ভাবে ও যে উপায়ে আরম্ভ হইল, তাহাতে রামমোহনের তত্ত্ব-সর্বাস্থ্য সহাত্মভূতিহীন ব্যক্তিতান্ত্রিক আদর্শবাদ কোন কাজে লাগিত না; লাগেও নাই। রামমোহনের মনীষা যতই অন্ত-সাধারণ হউক, এবং তাহার সাক্ষাৎ প্রভাবের ফলে নবভাব ও নবচিস্তার যে ধারাই উদ্ভূত হউক, তাহার সঙ্গে উনবিংশ भाषासीत विभाग वांक्षांनी हिम्मुमाराज्य कान ममन्न हिन ना ; वदः সেই ধারার প্রতিমুখে ও প্রতিকৃলে পুরাতন হিন্দুসমাজেরই হৃদয়-মুণালে যে নবভাব, নবসংস্কৃতি, নবজাতীয়তা-ধর্ম-নৃতনতর আত্মসংবিং —সহস্রদল পারের মত বিকশিত হইয়াছিল, তাহা যেমন রামমোহনের ব্রান্ধ-আদর্শ হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও প্রাণবান, তেমনই দেই আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যাঁহারা রামমোহনকে নব্যবঙ্গের ম্রষ্টা-এবং হয়তো সেই হেতুই, তাঁহাকে নব্য বন্ধ-সাহিত্যের অক্সতম আদিম্রষ্টা--বিলয়া ঘোষণা করিতে প্রাণাস্ত চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা স্থাকে আচ্ছাদন করিয়া রাত্রিকে দিন করিবার বিফল দাণনায় শক্তিক্ষয় ও আত্মক্ষয় করিতেছেন মাত্র। বঙ্কিম, বিভাগাগর ও বিবেকানন যদি রামমোহন-শিশ্ব হন, তবে বুদ্ধ শঙ্কর ও চৈতত্ত তাহা হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন; কারণ, রামমোহনের পরে জানলে তাহারাও তাহাই হইতেন ! রামমোহনের কালে যাহার স্বচনা হইতেছে মাত্র—সেই কালের অব্যবহিত পরেই সেই ইংবেজী-শিক্ষার ফলে, এবং ইংরাজ-শাসনের অন্তর্গত নীতির অলক্ষ্য প্রভাবে, বাঙালীর প্রতিভা ও আত্মচৈতক্ত যে ভাবে উদ্ধুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে রামমোহনের বাণীর প্রয়োজন যে হয় নাই—সে যুগের ইতিহাস খাঁহারা ভাল করিয়া আলোচনা করিবেন, তাহারাই ভাহা স্বীকার করিবেন। রামমোহন যদি পূর্বাষ্ট্রেই কয়েকটি চিন্তার অধিকারী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আমবা তাঁহার সেই অসাধারণ বোধশক্তির জন্ম প্রদ্ধা ও সম্মান করিব; কিন্তু সে চিন্তাও থেমন তত্ত্বস্বব্ধ—তাহাতে কবি বা ঋষির দৃষ্টি ছিল না, তেমনই, তাহা অনতিদ্র ভবিশ্বতের বাস্তব সমস্যাসমাধানে মুখ্যত বা গৌণত কোন কাজে লাগে নাই বলিয়া, তাঁহাকে বাংলা তথা ভারতের নব্যুগপ্রবর্ত্তক শুক্র বলিয়া স্বীকার করিব না।

চৈত্ৰ, ১৩৪৭

# বিচিত্ৰ কথা

## ১। জীবন-জিজ্ঞাসা

কলকাতায় আপনাদের সঙ্গে যথন দেখা হয়েছিল, তারপর থেকেই স্বাস্থ্যভন্ন প্রকট হয়ে উঠেছে; আন্চর্য্যের বিষয়, এখনও টিকে আছি এবং সম্ভবত এ বছরটা টিকে গেলাম। এই স্বাস্থ্যভঙ্গ থেকেই একটা মানসিক বিপ্লব চলেছে। নিজের জীবন, চরিত্র, ভাগ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ও সজ্ঞান হয়ে পড়েছি; যত-কিছু পাপ, তাপ, ব্যথা, তুর্গতি, তুর্বলতা ও তুর্ভাগ্যকে স্ষ্টিবিধানের অথগুনীয় নিয়মের অনুযায়ী ব'লে—নিজের ব্যক্তিগত চেতনাকে বিশ্বচেতনার অস্তর্ভুত ব'লে— উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছি; বলা বাহুল্য, আমার জীবনের যত-কিছু ব্যর্থতাকে একটা Law-এর fulfilment হিদাবেই মেনে নিতে চাই। কোনথানে কোন বিরোধ আছে, কোন অক্সায় আছে—এটা আমি স্বীকার করব না। এই জগৎটার আদিকারণ চির্দিনই চুক্তেয় থাকবে, কিন্তু এর আদিকে না জানলেও 'মধ্য'কে জানা যায়। বীজ কোথা থেকে এল, কেমন ক'রে অঙ্কুরিত হ'ল, এ কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আমার ধারণা হচ্ছে, এই বিকাশ-ধারায় সেই বীজরূপী অনাদি ও অনন্ত সতা আপনি আপনাকে realise ক'রে চলেছে; এ realisation-এর শেষ নেই, বিরামও নেই। আমার জীবনের যেটুকু উপলব্ধি তাও সেই বিশ্বচেতনায় একটা contribution। যা 'মহতো-মহীয়ান্' তা 'অণোরণীয়ান্'ও বটে; আমার হ্থ-তৃঃথ, হাসিকালার মধ্যে, আমার এই আমি-কপেই সেই সত্তা একটা অদ্বিতীয়,
অসাধারণ, অতিশয় বিশেষ উপলব্ধি-ধনে ধনী হচ্ছে—আমার মত আর
কেউ আগে ছিল না, পরে হবে না; কাজেই আমাকেও প্রয়োজন ছিল।
'অনন্তবাহুদ্ববক্তুনেত্র' যিনি—আমিও তাঁরই একটি বিশেষ প্রত্যঙ্গ,
আমাকে না হ'লে তাঁর চিৎফুর্তির একটা 'অণোরণীয়ান' অংশ blank
থেকে যেত। এইটুকুই আমার জীবনের প্রয়োজন; এর হাসি-কালা,
হ্রথ-তৃঃথ আমার নয়, আর একজনের; এবং এর কিছুই ব্যর্থ নয়, তাই
ক্ষোভের কারণ কোথাও নেই।

মান্থবের 'আমি' বা অহংসংস্কারই যে প্রধান অবিহ্যা, এ কথা যে কত সত্য তা বুঝানো যায় না, নিজে না বুঝলে উপায় নেই। দেখুন, জগতের একটা প্রধান সংস্কার মান্থবের মঙ্গল-বুদ্ধি; এ থেকেই যত পাপ-পুণ্য, ভার-অভাব, জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভের ধারণা আমাদের কিছুতেই ছাড়ে না,—আধ্যাত্মিক চিস্তায় পর্যান্ত! কিন্তু এ সকলের মূলেই ব্যাষ্টি ও সমষ্টির 'অহং'। আমি পরলোক বা পরকালে বিশ্বাস করি না (সংস্কার হয়তো আছে), তাই আসন্ধ মৃত্যুর ছান্নায় ব'সে আমাকে এই জীবনের একটা অর্থ আবিদ্ধার করতে হচ্ছে, নইলে অব্যাহতি নেই। প্রাণ হাহাকার করলেও আমাকে তা নিবারণ করতে হবে। যতট্কু ছলভাবে দেখছি, তাতেই নিরস্ত হ'লে নান্তিক হতে হয়। আমি নান্তিক নই। আমি এই স্কৃষ্টিকে বিশ্বাস করি; এবং এ ছাড়া আর কিছুকে সত্য ব'লে•মানি না। কাজেই এই স্কৃষ্টির মধ্যেই স্কৃষ্টির অর্থ আমান্ন খুঁজতে হবে। একটা বড় কথা আমি হিনুবে বংশে জন্মে উত্তরাধিকার-স্থ্যে প্রেয়েছি, সে হচ্ছে এই যে—অহং-সংস্কার বা ব্যক্তিচেতনাই অবিভা। এইটিকে সম্বল ক'রে আমি যে একটি অর্থের আভাস পাচ্ছি, তা যুক্তি ক বাক্যের দারা প্রকাশ করা যায় না; কারণ, আমি যে অদৈতবাদ অবলম্বন করেছি, তাতে Matter ও Spirit-এ ভেদ নেই-Matter-ই Spirit; এই স্প্রের নিয়তিই ভগবানের নিয়তি—আমার নিয়তিও ভগবানের নিয়তি। এই স্বষ্টের বিকাশ-ধারায় সেই 'আপনি' আপনার পরিচয় সাধন করছে; সে পরিচয়ের শেষ নেই—প্রতিমুহুর্ত্তের পরিচয় সে পরিচয়কে পুষ্ট করছে; এমনই ক'রেই চলেছে, অব্যক্ত ব্যক্তই হচ্ছে— কখনও 'ব্যক্তি' হয়ে উঠবে না। আমার মধ্য দিয়েও সেই 'আপনার-সঙ্গে-আপনার-পরিচয়ে'র একটা কণা পুষ্ট হচ্ছে। যতক্ষণ মান্তবের অহং-সংস্কার থাকবে, ততক্ষণ এ চিন্তা ফুচিকর হবে না, এতে শ্রদ্ধা হবে না। মান্তবের সর্বাচিন্তা,—ফুল্মতম চিন্তাও materialistic; এবং এই materialism-এর মূলে আছে ব্যক্তি-চেতনা বা অহং-সংস্কার-এরই নাম অবিষ্যা। কিন্তু এই জগৎকে অথগু আত্মার একমাত্র রূপ ব'লে বুঝতে পারলে, materialism-ই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকতা হয়ে দাঁড়ায়। যারা পরলোকবাদী, তারাই ঘোরতর materialist,—অতি তুর্বল, কুপার পাত্র তারা। তারা ইহলোককে, অর্থাৎ এই অহং-অমুবিদ্ধ জীব-সংস্কারকে পরলোকে প্রসারিত করেছে। Spiritualism-এর পাণ্ডারা মোহিনী প্রকৃতির অশেষ ছলনায় মুগ্ধ হয়ে, এই জগতেরই একটা ছায়া রচনা ক'বে, অবিভাজনিত তুঃথকে মূলতুবি ক'রে রাথবার চেষ্টা করছে। সবচেয়ে তৃঃথ হয়, যথন কোন বুদ্ধিমান হিন্দুও পাশ্চাত্যের এই শিশুস্থলভ 'কানা-মাছি'-থেলায় আক্লষ্ট হয়—যা Science-এর বহিভূতি, তাকেও Science-এর অধিকারে নিয়ে এসে প্রকৃতির অবগুঠন মোচনের উল্লাস করে। যাত্করী যে এখানেও তাদের ঠকাচ্ছে, এ খেয়াল কারও হয় না;

যত-কিছু experiment বা প্রমাণের মল্য যে কত সামান্ত, তা এই আত্ম-প্রবঞ্চিত হতভাগ্যেরা বোঝে না। সেগুলোও phenomena, এবং তার অন্ততর ব্যাখ্যা সম্ভব, এবং একদিন তা পাওয়া যাবে। প্রকৃতির একটা ঘাগ্রি science খুলেছে, আরও খুলবে, কিন্তু তাকে কখনও উলঙ্গ করতে পারবে না। ওসব প্রমাণকে অতিশয় অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে পারে এমন অনেক ব্যক্তি আমাদের দেশে এখনও আছে— আমি প্রকৃত যোগীদের কথা বলছি, তা অসম্ভব নয়। আসলে ওসবই জড়বাদী materialist-দের স্থাস্থপ্ল—'wish is father to the thought'। তারা ব্যক্তি-হিসাবে বাঁচতে চায়, বড় স্ত্যের সমুখীন হবার শক্তি, সাহস বা অভিলাষ তাদের নেই। আমি এদের বিশ্বাস ও নতামত কিছু কিছু জানি—কতকগুলা দেহাত্মবাদী অহংমুগ্ধ শিশু বা পশু। তারা Spirit-দের প্রমুখাৎ পরলোকের ও সেখানকার জীবনের ্রে বিবরণ শোনায়, তা এতই তুক্ত এবং এতই বালকোচিত যে, অতিশয় প্রাক্বত-সংস্কারসম্পন্ন অশিক্ষিত অতিবিশ্বাসীর দল ছাড়া আর কেউ এক মুহূর্ত্তের জন্মও ওসব কথায় কান দেবে না। এই Spiritism সম্বন্ধে এত কথা বললাম তার কারণ, মাহুষের মোহরৃদ্ধির এ একটা নতুন ভজুগ উঠেছে; সেই পুরানো morality-র সংস্কারকেই এই সব অগ্রীষ্টানবেশী খ্রীষ্টানেরা আরও দৃঢ় ক'রে তুলে, মাহুষকে আবার অবিষ্ঠার নরকে নিক্ষেপ .করবার চেষ্টায় আছে। এই মত যদি মূলবিস্তার করে, তবে আবার ্একটা অতিশয় সঙ্কীর্ণ ধর্ম—পূরা materialistic সংস্কার—প্রবল হয়ে উঠবে। ইহলোকের অধিকার নিয়েই এত বাদ-বিসম্বাদ, এবার পরলোকের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে গওস্থোপরি বিস্ফোটকের সৃষ্টি হবে: হিন্দু-ভূত ও খ্রীষ্টান-ভূত আবার এক communal মারামারি বাধিয়ে

দেবে। কি তুর্বল অসহায় আমরা! বাঁচতে হবেই, একটা পরলোক বা স্বর্গ চাইই চাই; এবার সেটাকে science-এর দাবি দিয়ে শোধ্ন ক'রে নিতে হবে!!

কিন্তু আমি যে তত্ত্বের আভাস ও আশাসের কথা বলেছি, তাতে আমি এই স্পষ্ট-বিধানের মধ্যে একটা Justice-এর সান্থনামাত্র পাই, এখনও আনন্দ পাই নি। অহং-বৃদ্ধি যে কিছুতেই যায় না! এই জীবনটার প্রতি আমার ব্যক্তিগত মমতা কতদিক থেকে আমাকে উদুল্রাস্ত করে! অতীতকে বড় মধুর মনে হয়, প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে; দেই বাল্য, সেই যৌবন, তার যত ব্যথা, যত **ছঃখ**—এমন কি যত misery ও squalor—আজ পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। মনে হয় জীবনে যা পেয়েছি বা পাই নি তার জন্তে শোক নয়—আরও পাওয়া এবং আরও না-পাওয়া এরই মধ্যে শেষ হ'ল, এই হঃখ। মৃত্যুর জগ্ সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত আছি ব'লে যেমন মনকে প্রবোধ দিই, তেমনই হঠাং কোনও সময়ে এই ব্যক্তিত্বের ঐকান্তিক বিনাশ চিন্তা ক'রে নিদ্রাহীন নিশীথে বড় ভয় পাই। বুদুদের মত মিলিয়ে যাব বা মহাসত্তায় লীন হব, তাতে স্থ-তুঃথ কোন চেতনাই থাকবে না—এইটাই আশা হয় বটে, তবু 'the dread of something after death' যেন অন্তরের মধ্যে কোথায় বাসা বেঁধে রয়েছে। মহাকবির কি অব্যর্থ ভাবনা! মামুষের প্রাণের অন্তন্তবের সর্বাশেষ চিস্তাকে কেমন ষ্থার্থ ক'রে প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে সেই আর এক কথা—

We must endure \*Our going hence even as our coming hither. Ripeness is all.

—এতবড় সত্য কথা এমন ক'বে আন কে বলতে পেরেছে? Shakespeare-এর সমগ্র কাব্য-কল্পনার মধ্যে যে নাটকীয় objectivity-র পরম রস উৎসারিত হয়েছে, তার মূলে আছে ওই attitude। জীবনকে তিনি এমনি ক'রে দেখতে পেরেছিলেন ব'লেই তাঁর কাব্যে subjectivity-র সকীর্ণতা এত কম। এই স্কৃষ্টির মধ্যে তিনি আপনাকে। একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে, এই জড়ের মধ্যেই সচ্চিদানন্দকে উপলন্ধি করেছিলেন। এ আখাস ধর্মের আখাস নয়, morality-র আত্মপ্রসাদও নয়—কোনও idealism-এর মোহও নয়; জগতের প্রাণ-প্রেরণার সঙ্গেনিজ প্রাণ-প্রেরণা যুক্ত ক'রে একটি পরমা নির্বৃতি লাভ। তাঁর কল্পনায় কোন ব্যক্তি-সংস্কার ছিল না ব'লে তিনি কোন God-ব্যক্তির ধার ধারতেন না।

'Ripeness is all' কথাটার অর্থ আমার মতে এই যে, বিশ্বকিলাশধারার দলে নিজ প্রাণের বিকাশকে এক ক'রে দেখার যে রদময়
উপলব্ধি,—যার ফলে দকল স্থত্ঃথ একটি অপূর্বে চেতনায় লয় হয়ে
যায়—মস্মুজীবনের দেই দার্থকতাই পরম ও চরম বস্তু। আমি এই
তত্ত্বের যে উপলব্ধি করেছি তার মধ্যে Law ও Justice-বোধটাই প্রধান
ও প্রবল; দে উপলব্ধি রদময় নয়, তার মধ্যে একটা intellectual
satisfaction আছে—প্রেমের প্রেরণা নাই। তাই আমার 'আমি'টা
এত ক্ল'রেও শাস্ত হচ্ছে না—আমার দমস্ত সন্তা রদবিগলিত হয়ে দমাধি
বা harmony-তে ড্বে যেতে পারছে না। এই প্রেম যে-কোনও
পাত্রকে আত্রায় ক'রে মান্ত্র্যকে দেই অবস্থায় পৌছে দিতে পারে। এ
বিষয়ে দকল যুগের দকল ভারক, দকল কবি যে কথা বলতে চেয়েছেন—
তা দে যেমন ক'রেই বলুন, তার implication যেখানে যত দঙ্কীর্ণই

হোক—তাতে তাঁরা একটি সহজ সত্যকেই প্রকাশ করেছেন, হয়তো তার গভীরতর মর্ম উপলব্ধি না ক'রেও। Tennyson-এর সেই চুটি লাইন ম্মরণ করুন—

> Love took up the harp of life and smote On all the chords with might, Smote the chord of Self, that trembling Passed in music out of sight.

তাই যেমন ক'রে যে দিক দিয়েই জীবনের রহস্ত সমাধান করবার চেষ্টা করি না কেন--ঘুরে ফিরে ওই একটা তত্তকেই আশ্রয় করতে হয়, ওটাকে এড়িয়ে যাবার যো নেই। প্রেমই মৃত্যঞ্জয়-মহাকবি Shakespeare থেকে মহাতাপদ বন্ধ পর্যান্ত দকলের সাধনার দিন্ধিমন্ত্র ওই এক। বৃদ্ধ এই প্রেমের বলেই জীব-সংস্কার ত্যাগ ক'রে 'ব্রন্ধবিহার' করেছিলেন : Shakespeare এই প্রেরণার বশেই কাব্য-সাধনার পথে প্রাণের সেই পর্মা নির্বৃতি লাভ করেছিলেন। অতএব, the problem of life is to live—মৃত্যু, পরলোক বা পরকাল নয়; 'Ripeness is all' ৷ কিন্তু এ সব কি আপনার ভাল লাগছে? আমার মত আপনি তো বৈতরণীর কলে দাঁড়িয়ে তার প্রথম তরঙ্গের 'আঘাত প্রতীক্ষা করছেন না। অথবা আপনি তো আমার মত অপ্রেমিক নন। আপনার এসব চিন্তায় কি প্রয়োজন? আপনার যা কিছু চিস্তা, দে আত্ম-সমস্তামূলক নয়, পর-সমস্তামূলক; তাই তর্কে. পরকে হারিয়ে দিতে পারলেই আপনি খুশি—নিজের কাছে জবাবদিহির কোন প্রয়োজন নেই। প্রার্থনা করি, আমার মত এই রৰ মী প্রাণের দায়ে আপনাকে যেন কখনও কোনও চিস্তার আশ্রয় নিতে না হয়। \* \*

## ২। প্রশ্ন ও ভাহার উত্তর

তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলে, তার সোজাস্থজি উত্তর আমি দিই নি, আমার স্বভাব তা নয়। কারণ, যে কথাটা বড়, তার পিঠ-পিঠ উত্তর দেওয়া চলে না ব'লেই আমার বিশ্বাস। প্রশ্নটাকে মাঝে রেখে খুব দূর থেকে প্রদক্ষিণ করতে করতে শেষে খুব নিকটে এসে তাকে ধরি. তথন সেটা একেবারে যেন গ'লে অদৃশ্য হয়ে যায়। কোন বড় প্রশ্নেরই মীমাংসা কথনো হতে পারে না: যতক্ষণ প্রশ্ন আছে ততক্ষণ উত্তরও আছে, তুটিরই অন্তিত্ব সমান-একটা আর একটাকে 'নান্তি' করতে পারে না। কাজেই উত্তর নয়-প্রশ্নটাকেই দূব করতে হবে. 'নস্থাৎ' করতে হবে—তাকেই বলে আসল মীমাংসা। আমার কিন্তু সে ক্ষমতা নেই, কাজেই আমি তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তরে আমার একটা স্থামুভূতিমাত্র তোমাকে জানাব। তাই ব'লে মনে ক'র না যে, অমুভূতির কথাটা প্রশ্নের উত্তর হিসাবে অবান্তর। তর্ক ক'রে কোন সত্যের প্রতিষ্ঠা কথনে: হয়েছে ? যাকে যুক্তিতর্কের মীমাংসা বলে, সে তো মন্তিক্ষের ব্যাপার। কিন্তু সত্যকে যে প্রাণে পেতে হয়! আমি তর্কের সাহায্যে তোমাকে না হয় একটা মত গ্রহণ করালাম, অর্থাং তুমি বঝলে যে. ওটাকে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। তাতে কি হ'ল ? যতক্ষণ তোমার প্রাণ তাতে সায় না দিল—সেটা তোমার আত্মগত না হ'ল, ততক্ষণ সেটা কি তোমার পক্ষে নতা ? প্রাণের মধ্যে যুত্ধণ না 'পাওয়া' খায় ততক্ষণ কেবল 'জানলে'ই কোন একটা বস্ত্র কারও পক্ষে সত্য হয়ে ওঠে না। এটা মনে রেখে। যে, 'জানার মত জানা' আর 'পাওয়া'র মধ্যে কোন তফাং নেই। আমরা 'জানার মত জানতে'

পারি নে ব'লেই তর্ক ও কথার সন্ধার হয়েই রইলাম—পেলাম না, হলাম না। যতক্ষণ প্রশ্ন করি ততক্ষণ নিশ্চয়ই পাই নি,—পেলে কিন্তু একেবারে চূপ ক'রে যাই, মনের মধ্যেও প্রশ্ন ও উত্তরের দ্বন্দ আর থাকে না।

কথা উঠতে পারে—তবে কি এত দব জানা, এত দব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ—তা মিথ্যা 

তা কি জ্ঞান নয়, তা কি জানা নয় ? না : কারণ, যা জানলে সব জ্ঞানই সত্য হয়ে উঠে, সেইটিকে কেউ জানছি না—তার আশপাশের ছোট টুকরো থণ্ড বিজ্ঞানগুলিই আমাদের মানসগোচর হচ্ছে। চাবিটা খুব ছোট, তাই এত হাতড়াচ্ছি তবু হাতে ঠেকছে না। সেই অতি ছোট, অতি সরল, অতি সহজ জিনিসটিকে পেলেই, এই প্রকাণ্ড অন্ধকার স'রে যায়—এ মহা অরণ্য ধেমু-চরানো বেণু-বাজানো গোষ্ঠভূমিতে পরিণত হয়। সেই সত্য-শিব-স্থন্দরের সন্ধান হঠাৎ একদিন ভাগাবানের প্রাণের মধ্যে অতি সহজেই এসে পৌছয়; বহু তপস্থা, বহু অনুশীলনেও যাকে পাওয়া যায় না, সে ধরা দেয় শক্তিমানের প্রাণের আনন্দ-বিশ্বাদে, সে খেলা করে স্থপন-দেখা শিশুর মুখের হাসিতে, সে বেজে ওঠে বাঁশের বাঁশীর মেঠো স্থরে। সকল জ্ঞানের পরাভব যেখানে, সকল আর্টের অপ্রয়োজন যেখানে—সেই অযত্মসিদ্ধ অনাড়ম্বর সহজ স্থন্দর পরিপূর্ণতার মধ্যে তিনি প্রকট হন- যিনি জ্ঞানীর সত্য, যোগীর আত্মা, ভক্তের ভগবান। সারা রাত্রি বর্ষণ হয়েছে, গভীর নিদ্রায় তা জানতে পারি নি; সকালে উঠে मिथि—मीपित कन कानात्र कानात्र ভद्य উঠেছে। य हिन तिक मि হঠাৎ এমন পূর্ণ হয়ে উঠল কি করে—আশ্চর্য্য হয়ে যাই। তেমনই কোন এক নিবিভ বর্ষা-বিশীথের অতর্কিত অভিসারে কথন যে জদয়-হ্রদ

ষ্ব-হারানো অথচ সব-ফিরে-পাওয়ার আনন্দে কূল ছাপিয়ে উঠবে, তার কিছুই ঠিক নেই। কেবল এইটুকু জানি---সে 'পাওয়া' মনে হবে না, প্রাণে হবে।

আমার বিশ্বাস—এইটেই পাওয়ার পথ, প্রেমের পথ। কিন্তু প্রেমও कामनात्रहे পतिगाम । कामना मान-हिल्य-वृद्धित উत्मय : हेक्सियक्थता যত অমুশীলিত হত কামনা তত সুন্ধ হতে থাকে. তত্ই স্থানর-বোধ জাগে। এও এক রকমের জ্ঞান-এ-ও মনোরুত্তিরই উৎকর্ষ, হানয়-বৃত্তির নয়। স্থন্দর-বোধ জাগ্রত হ'লে এককে বহুরূপে উপভোগ করবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়-একের মধ্যে মন বাঁধা পড়ে না। যাকে আমর। সাধারণত প্রেম বলি—সেই সাংসারিক হান্য-বন্ধন মনোকৃত্তির উৎকর্ষ প্রমাণ করে না; বরং দেই মনোবৃত্তি যথন সংকীর্ণ এবং হাদয়বৃত্তি প্রবল হয় তথনই এইরূপ হৃদয়-বন্ধন সম্ভব হয়। সে অবস্থায় একের মধ্যে বিশ্ব ক্ষুদ্র হয়ে থাকে; এজন্ম বড় কবি বা বড় শিল্পীর মত, সাধারণ মান্তবের কামনা বিশ্বগ্রাসী হয় না: অবাধ কল্পনা ও সীমাহীন আকাজ্জা নেই ব'লে তাদের সেই সাংসারিক প্রেম, বা একের প্রতি আসক্তি, ক্ষ্ণ হয় না। কিন্তু মন যথন সারা বিশ্ব ঘুরে বহুর মধ্যে এককেই ভাল ক'রে চিনে নেয়—তথন ক্ষদ্রের মধ্যে বিরাট, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু, ব্যক্তির মধ্যে পরম পুরুষকে দেখে চরিতার্থ হয়। তথন কিন্তু আদক্তি আব গাকে না। তাই, সে প্রেম যেমন ধীর তেমনই গভীর। ঘরের মান্ত্র পথে বার হয়, তারপর সর্বতীর্থ ঘুরে যথন সে আবার ঘরে ফিরে আসে, তথন ঘরটাও তীর্থ হয়ে গৈছে; তাই আলাদা ক'রে গৃহ-বিগ্রহের পূজো আর হয় না।

মনোবৃত্তির উৎকর্ষের ফলে যার স্থন্দর-বোধ জেগেছে, যার কাম বিশ্বলন্ধীকে কামনা করে, তার ব্যক্তিজ-বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, সে উদাম, স্বেচ্ছাচারী, চরিত্রহীন হয়ে ওঠে। বাঁধনের মধ্যে যে স্থথ, সে স্থথ তার ভাল লাগে না; কিন্তু বাঁধন-হারা হয়ে চির-অভৃপ্তির উন্ধান্দন সে সহ্য করে—যতক্ষণ না তার সেই 'বিশ্বরূপ-দর্শন' ঘটে ততক্ষণ তার শান্তি নেই। এই স্বর্গ-মর্ত্তাহারা জীবনের কি বিরাট ক্রন্দন, কি অশান্ত উল্লাস।

আসক্তি মানে গণ্ডি। কিন্তু আর এক রকম গণ্ডি আছে—দে গণ্ডিকে মুক্ত পুরুষেরাও স্বেচ্ছায় বরণ করেন। জলের স্বরূপ যথন বুঝেছি, তখন কুপোদকও যা গঙ্গোদকও তাই; এককে যথন পেয়েছি, বুঝেছি, তথন খণ্ডের মধ্যেও পূর্ণ তৃপ্তির বাধা আর থাকে না। তথন আমার গৃহলক্ষীর মধ্যেই বিশ্বের নারীমৃত্তি দেখি—যত-কিছু সৌন্দর্যা, যত-কিছু মহিমা ঐ ক্ষুদ্র সদীম ব্যক্তিদেহের গণ্ডির মধ্যেই পূর্ণ-প্রকাশ হয়; তথন স্থন্দর-কামনার সেই বিশ্বারেষী কল্পনা ঐ যেমন-তেমন তুটি চোখ, আঁকা-বাঁকা ভূক, সামাত্ত ওষ্ঠাধর, ও অসম্পূর্ণ স্লেহের মধ্যেই পূর্ব তপ্তি লাভ করে; তথন কবি Wordsworth-এর মত-"To me the meanest flower that blows hath a meaning that lies too deep for tears"৷ এখানে বাইরে একটা গণ্ডির মত দেখায় বটে. কিন্তু অন্তরে সে সত্যিই মক্তি লাভ করেছে, তার কাছে কোন বস্তর মধ্যেই সঙ্কীর্ণতা আর থাকে না। যে স্কম্ব তার কাছে স্কম্ব-অস্তব্যের ভেদ আর থাকে না; যে মুক্ত দে বন্ধন-অবন্ধনের বাইরে; যে বৃদ্ধ তাং আর কোন ভেদ-বৃদ্ধি থাকে না। মন যুখন সেই একে পৌছেছে তখন বহুর মধ্যে ফিরে এলেও যে কোন একই তার চক্ষে বহু—স্থন্দর-পিপাস निवात्र राप्न पर्व घर्ष भूर्व भागिनार्यात अधिष्ठीन रम्न, विकित्वार মায়া, নবত্বের মাদকতা আর থাকে না। সে মন আর ফুলে ফুলে

বৈভায় না, যে কোন এজটি পুস্পপাত্তের মধ্-মাধুরীতে মশগুল হয়ে যায়।

তোমার প্রশ্নের সোজাস্থজি উত্তর আমি দিলাম না। এমন কি, তোমার প্রশ্নটি যে কি তা-ও আমি কোনখানে উল্লেখ করলাম না। তবুদেখ, ঐ প্রশ্নের প্রসঙ্গে আমার মনে কত কথা জেগেছে, এবং আশা করি, সে কথাগুলো এত দ্রের কথা হ'লেও অবাস্তর ব'লে মনে হবে না। তব সর্বশেষে তোমার প্রশ্নেরই উত্তর হিসেবে আমি একটা দিদ্ধান্ত খাড়া করলাম, তা এই যে, কামনার দিক দিয়ে মাহ্যুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রথম, যারা ফুল পেলেই সন্তুই, মধুর থবর এখনও পায় নি; বিতীয়, যারা মধুর সন্ধানে ঘুরছে, এখনও পায় নি-তাই এক জায়গায় বসতে পারছে না; এব শেষ, যারা মধুর সন্ধান পেয়েছে, আশ্বাদও জেনেছে। যারা প্রথম শ্রেণীর—তারা জড়-প্রকৃতি; যারা বতীয় শ্রেণীর—তারা বাধন-হারা; আর যারা তৃতীয় শ্রেণীর—তারাই সন্থানগত।

অগ্রহায়ণ, ১০২৭

## ৩। আমার কাব্য-সাধনা

জগংকে ও জীবনকে মহিমায়িত করাই সকল কবিকর্মের আন্তরিক প্রেরণা। এই রকম মহিমারিত করার ছুটি উপায় আছে—(১) মান্তবের জীবনের বা ভাগ্যের যে দিকটা মহান্ সেই দিকটাই কাব্যে প্রতিফলিত করা, (২) যা মহৎ নয়, অতিশয় সামান্ত ও ক্ষুদ্র, তার মধ্যেও প্রাণধর্মের মহিমা আবিদ্বার ক'রে দেখানো। এই ছুই দিক ছাড়া সাহিত্যের আর কোনও দিক নেই। কারণ, সাহিত্যে মাহুষের আত্মার স্বাস্থ্য চাই 🛩 যার থেকে মাহুষের প্রাণ সঙ্কৃচিত হয়, সেই অতি নীচ, ক্ষুদ্র, নিষ্ঠ্ র ও কুৎসিত fact-গুলোকে অস্বীকার করা নয়, তাদের সংঘর্ষে মাহুষকে স্বন্দরতর মহত্তর দেখানো চাই। সেটা মিখ্যা রচনা নয়—সেইটাই সত্য কল্পনা। কারণ, মাহুষের জীবন যেমনই হোক, তার অস্তরে অস্তরে অমুতের কামনা আছে—এটা fact; যদিও এর দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কোনও ব্যাখ্যা নেই। এই অমৃতের আকাজ্র্কাকে যে মিখ্যা মনে করে, সে নিজেই স্বাস্থাহীন, বিকারগ্রস্ত রোগী।…

সত্যকার প্রাণধর্মী মান্ন্য এই যথাপ্রাপ্ত জীবন ও জগতের মধ্যেই প্রাণের আশ্রেয় চায়। এজন্য জগং ও জীবন সম্বন্ধে বৈরাগ্যও যেমন তার পক্ষে কতিকর, তেমনই এই জগং ও জীবনকে অতিশয় সংকীর্ণ, অতিশয় ছোট ও হেয় ক'রে তার মধ্যেই মান্ত্রের সকল আশা ও আকাজ্জাকে সীমাবদ্ধ ক'রে স্কন্থ ও স্বাস্থাবান মান্ত্রের প্রাণ আশ্বন্ত হন্দ না। জীবনকে ভোগ করতে হ'লে মৃত্যুর সঙ্গে করতে হবে— অমৃতের আকাজ্জাকে বলবং রাথতে হবে। হৃদয়নেইর্লিল্য যাতে দূর হয়, যাতে বিএচে-কে সর্বন্দা বৃহত্তর কল্পনার আবেগে অমৃতর্গে বিঞ্চিত ক'রে নেওয়া য়য়, প্রাণের সে শক্তি অটুট রাথা চাই।

আমার এখন যে এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে, তার থেকে প্রমাণ হয়, আমার প্রাণশক্তি ক'মে আসছে। আমার মনে হয়, এত দিন আমি নিজেও চলছিলাম, তাই এই চলমান জগংটাকে 'চঞ্চলা' ব'লেঁ মনে হয় নি; আজ হঠাং আমি থেমে গেছি, আমার চলা ফুনিয়েছে—তাই জগংটাকে বড্ড বেশি চঞ্চল অনিত্য অস্থায়ী ব'লে মনে হচ্ছে। জীবন্তর শব্দে মরস্ত আর পালা দিতে পারছে না। তাই এই অবসাদ, এই বৈরাগ্য। কিন্তু এই জগং ও জীবনকে আমি কখনও ছোট ক'রে দেখি নি—এর বাইরে আর কোনখানে কোনও ভরদা আছে ব'লে বিশাস হয় না। আজ যদি আমাকে বিদায় নিতে হয়, তা হ'লেও একেই প্রণাম ক'রে বিদায় নেব। এই ছঃখ থাকবে যে, এই অনস্ত রস-প্রস্রবণের কতটুকুই বা আস্বাদন করলাম!—যার এক কণাতেই সারাজীবন টলমল ক'রে উঠেছিল!

কিন্তু সহসা সব বন্ধন থেন খুলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে, আমি আর তোমাদের কেউ নই! তোমরা জীবিত আমি মৃত। ... তোমাদের বয়দই তোমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ও বয়দে আশা অপরিসীম, তুংথও তুংগ नम्— इः तथत উত্তাপে প্রাণের বয়লারটা আরও বাষ্প সঞ্চয় করে, তার শক্তি বেড়ে যায়। সৌন্দর্য্যপুরীর রাজকন্তা গোপনে স্বয়ংবর-মালা প্রত্যু পরিয়ে দেয়—তারই গর্বাস্থাথে ছনিয়ার কোনও ছাথ একেবারে অভিভৃত করতে পারে না! যত হৃঃথ পাও, তত সেই নিভৃত বাসর-কক্ষে স্বপ্লাভিদারিণীর অধর-পীযুষ প্রাণটাকে গভীরতর আশ্বাদে আশ্বন্ত করে। ব্যথার স্থরভি-দ্রাণে প্রাণ আকুল হয়, কানে যে নূপুর বাজতে থাকে, তার ছন্দটি ধরবার চেষ্টায় সব ছঃথ ভূলে যেতে হয়—এমনই ক'রে জীবনের কুড়ি বংসর কাটিয়েছি। কম কি? আমি কবিতা লিগতাম আমার আনন্দে—দেই কবিতাই আমার রতিসম্ভোগ; আমার কাব্যলক্ষীর অধর-স্থধা—তার চেয়ে বেশি আমি কিছু চাই নি। যদি চেয়ে থাকি, তবে আমার সে প্রিয়তমাকে অপমান করেছি। তার চেয়ে বেশি কিছু যে চায়, দে কবি নয়, · · অধিকাংশ কবিতা-লেথক কাব্যস্থলবীর তোষামোদ ক'রে তার একটু রূপাকটাক্ষ পেলেই ধন্য-

তাই নিয়ে তারা বাহিরে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্ম ব্যাকুল! কেউ 💉 চিরদিন courtship ক'রেই কাটালে। কিন্তু ওসব কিছু নয়, শুধু courtship বা তোষামোদ ক'রে একটু ক্লপাকটাক্ষ পেয়েই যে সম্ভষ্ট, তার মত আত্মপ্রবঞ্চিত আর কেউ নেই। তার সঙ্গে গাঢ় মিলন চাই-একেবারে রতিস্থ! সেই ত্রন্ধানন্দের পরমক্ষণ না হ'লে কবিতা লেখা যায় না। কবিতার আসল definition এই— কাব্যলন্দ্মীর সঙ্গে আত্মার রতিস্থ-সম্ভোগকালে রসমূর্চ্ছিত মানবের দিব্যভাববিধুর গদগদ-ভাষ। কবিতা লেখার সময়টাই সেই পরমক্ষণ। তারপর আর সে সমাধির অবস্থা থাকে না। তখন সেই প্রিয়সমিলনের ম্বথম্বতি একটু ধ'রে রাথবার জন্ম সেই কবিতা পড়ি, এবং পরকে পড়াতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যে সেই সত্যকার মিলন-স্থথ ভোগ করেছে, সে আর কিছু চায় না; সে আবার সেই আনন্দই পেতে চায়—তার আগ্রা সেই অপার্থিব সম্ভোগ-স্থুথ কামনা ক'রে 'নিশি নিশি শয়ন-রচনা' করে 🗓 যে সেই আনন্দের চেয়ে কবি-যশের জন্ম লালায়িত, তাকে রাধিকার মুখে বৈষ্ণবক্ষবির সেই ভর্থসনা শুনিয়ে দিতে হয়। ক্লফ্ষ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গোপনে রাত জেগে ভোরের সময় রাধিকার কাছে এসেছেন। চক্রাবলী বাধিকার ঈর্ধ্যা বাড়াবার জন্মে ছল ক'রে দৃতী পাঠিয়ে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছে যে, তার যে নৃপুরটি পাওয়া যাচ্ছে না, তা কি ক্লফ প'রে এসেছেন ? নৃপুরটি তা হ'লে রুষ্ণ যেন দৃতীর হাত দিয়ে ফেরত পা্ঠান। ভাই ভনে রাধিকা রুঞ্চকে ভংস্না ক'রে বললেন, "তুমি যে এমন ইতরের সঙ্গ কর, তা জানতাম না—ছি, ছি!কুফংহারা হর্ষে নৃপুরের জন্ম লালায়িত !--এমন লোকের সঙ্গেও তুমি পীরিত কর !"--এগানেও ঠিক তাই। যে কাব্যুলক্ষীর অধর-স্থধার চেয়ে নিজের কবিতার

হওয়াটাই বড় তুর্গাগ্য মনে করে, দে কি কম ইতর! তিনি যথন চুম্বন করেন, দেই চুম্বন-স্থথে প্রাণীপ্ত আমার যে মুথ-জ্যোতি—যা আমি দেখতে পাই না, লোকে দেখে—তারই নাম যশ। দে জ্যোতির যদি কোন মূল্য থাকে, তবে দে এইটুকু মাত্র যে, দে আমারই স্থথের অক্তরিমতার প্রমাণ। সেই স্থথই যদি না রইল, ভবে যশের মূল্যই বা কি, দার্থকতাই বা কি থ বরং দে যশ চাই না, দেই স্থথ চাই—নিভ্ত বাসরে সঙ্গোপনে সেই স্থথ আস্বাদন ক'রে মরজন্ম সফল করব, আমার মূথের সেই আনন্দজ্যোতি কারও দেখবার দরকার নেই। আজ আমি সেই স্থথ থেকে বঞ্চিত হয়েছি—যশে আমার কি প্রয়োজন থ

কিন্তু চিঠি যে শেষ হয় না। এ আমায় কি যে পেয়ে বদেছে আজ! এর যেন শেষ নেই। লিখতে লিখতে প্রাণটা কেমন ক'রে উঠছে—
কাইরে আকাশ অন্ধকার, কখনও ধারাবর্ষণ হচ্ছে, কখনও বৃষ্টিকণা চূর্ণ
হয়ে ঝরছে, মাঠের পারে দূর বৃক্ষপ্রেণী কুয়াসায় আচ্ছন্ন দেখাছে।
নিঃশন্ধ বৃষ্টি থেকে থেকে সশন্ধ হয়ে উঠছে। বেলা বাড়ছে না, ঠিক
প্রকভাব আছে। বর্ষা আমার কখনও ভাল লাগে না। ভেবেছিলাম
অমাবস্থা কেটে গেলে আকাশ একটু পরিক্ষার হবে। আজ প্রতিপদ,
সে আশা দেখছি না। কিন্তু শীঘ্র আকাশে চাঁদের ফালি দেখতে পাব
—মাঝে মাঝে অন্তত। চাঁদ চিরদিন আমার নির্জ্জন-বাসের সঙ্গী।
ওর রূপ আর প্রানো হ'ল না। বর্ষার অন্ধকারকে রভিন ক'রে তোলে
কিসে ?— 'A flask of Wine, a book of Verse. and Thou!
'Book of Verse' হ'লেই আমার চলবে, 'Flask of wine'-টা
অধিকন্ত্র: আর শেষেরটি আমায় পক্ষে চিরদিনই গ্রহজম! তবে

Book of Verse-এর সঙ্গে একজন সম-প্রাণ শ্রোতা চাই—কবিতুরী নেশাই আমার একমাত্র নেশা। কিন্তু বর্ধার রাত্রি আমার ভাল লাগে। খুব অন্ধকার গভীর রাত্রি—আর অবিশ্রাস্ত সশন্ধ বর্ধা। বাইরে থেকে ধূঁই, বেল, হেনার গন্ধ—ঘরে মিটমিট করছে প্রদীপের আলো। জেগে থাকব না, ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে বর্ধারাত্রির অভিসারসক্ষেত শুনতে পাব। কিন্তু সে রকমটি এথানে হয় না। যত উৎপাত দিনের বেলায়—রাত্রে গুমোট। মনে হয়, এখানকার প্রকৃতিও অতিশ্য অরসিক। এখানকার বর্ধায় একরাশ বকুল ফুল নিয়ে মালা গাঁথা, ব একরাশ ভিজে চুল নিয়ে কোন রকমে থোঁপা বাঁধা—ফুঁইফুলের কেয়াফুলের গন্ধ, নীলাম্বরী—এ সব মনে পড়ে না। এ আমাদের মত ধূমিত-দশা দীপাধারের উপযুক্ত নির্কাসন-স্থান।

শ্রাবণ, ১৩৩৭